

# তাফসীর ইবনে কাসীর

### দ্বাদশ খণ্ড

(স্রাঃ হূদ, ইউসুফ ও রা'দ)

### মূলঃ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

www.islamfind.wordpress.com

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.drmujib.com

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ রামাযান ১৪০৬ হিজরী মে ১৯৮৬ ইংরেজী

দশম সংস্করণ ঃ শাবান ১৪৩১ হিজরী জুলাই ২০১০ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

विनिभस भूना १ ७ २२०,०० माळ ।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

- ১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ গুলশান, ঢাকা ১২১২
- ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮, গুলশান, ঢাকা-১২১২। টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০
- ৩। ইউসুফ ইয়াসীন ২৪ কদমতলা, বাসাবো, ঢাকা ১২১৪ মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫
- ৪। মাঃ ওবাইদুর রহমান বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী

# উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহম শ্বন্তর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

#### প্রকাশকের আর্য

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। —আমীন!

দ্বাদশ খণ্ড প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বীনদার ভাই-বোনদের অনুরোধে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ইসলাম প্রিয় ভাই-বোনদের হাতে পৌছাতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়েছে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন 'রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমেটেড" এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃত্জ্ঞ।

#### অনুবাদকের আর্য

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বৃদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীমী আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সন্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিশ্বরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীমীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতান্দী পূর্বে এটি উর্দৃতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দৃ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব ছুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত

এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দ্ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা একাধিক ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাপ্তারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভর্যোগ্য বিশ্বস্তুতম উপাদান এবং এর

অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপুসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদশ্ব সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কিং না, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা শুমরে শুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কিঃ

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্মভাগুরকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্মভাগুরের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

প্রায় দেড় যুগ আগে এই অনুবাদের কাজ শুরু করে এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে এই সম্পূর্ণ তাফসীর ১৮ খণ্ডে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এই খণ্ডগুলোর নিখুঁত ও নির্ভুল প্রকাশনা এবং তা সহদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেয়া যে আরো কষ্টসাধ্য সময় সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য। তাই জীবনের এই গোধুলী লগ্নে তথা প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে তাফসীর ইবনে কাসীরের সম্পূর্ণ ত্রিশটি পারার অনুবাদ এবং বিভিন্ন খণ্ডে তা প্রকাশনার সুষ্ঠু ও নিখুঁত পরিসমাপ্তি ১৯৯৯ সালে করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আল্লাহর অপার করুণায় সম্পূর্ণ মূল আরবী তাফসীরের বাংলা তরজমার পরিসমাপ্তি টেনে আনতে সক্ষম হয়েছি। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বিআযীয়।'

আমার এই অনুদিত ও প্রকাশিত খণ্ডগুলোর জনপ্রিয়তা ও উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সর্বতোমুখী অপরিসীম গুরুত্বের কথা সম্যক অনুধাবন করে হুবহু আমারই অনুকরণে দেশে আজ আরো একটি তরজমা বাজারজাত হয়েছে। তাই আমি মনে করি, যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সুমহান পাক কালামের খিদমত কল্পে স্বতঃস্কূর্তভাবেই একদল নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার মেহনত কবৃল করেছেন, তেমনি আমার মতো একজন দীনহীন আকিঞ্চনকেও তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। এই দুর্লভ দুষ্পাপ্য সৌভাগ্যের শুকরিয়া আমি কোন ভাষায় ব্যক্ত করবো? উপরোক্ত ভাষা এবং শব্দমালা খুঁজতে গিয়েও আমি বারবার আজ খেই হারিয়ে ফেলছি এবং হোঁচট খাচ্ছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত গুনাহগার ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযেগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহাম্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

আমি যুগপৎভাবে দুঃখিত যে, আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য প্রযত্ন সত্ত্বেও একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এতে কিছু মুদ্রণ বিভ্রাট এবং অন্যান্য ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রম প্রমাদ হয়তো রয়ে গেছে। পরবর্তীতে এগুলো সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পরিবেশিত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করছি। এছাড়া এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে এই দীনহীন অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তবে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমি বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদাপ্রস্তুত। কারণ, আমার মতো অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতোটুকু সম্ভব হয়েছে, ততোটুকুই আমি আপাতত সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গতঃ চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং এর ভাল-মন্দ দোষগুণের সুক্ষাতিসুক্ষ মূল্যায়ন তাঁরাই করবেন। তাঁদের হাতেই তো রয়েছে মানদণ্ড ও উত্তপ্ত কষ্টিপাথর।

এক্ষণে এই তরজমা যদি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার মনের কোণে রহানী আনন্দ দিয়ে কুরআনের মহাশিক্ষাকে তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপলাভের সংকল্প জাগিয়ে তোলে আর এই আলোকেই তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা, তাহলেই এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনাকে আমি সফল ও সার্থক মনে করবো। পবিত্র কুরআনের এক এক হরফে যখন দশ দশ করে নেকী, তখন ইবনে কাসীর শীর্ষক

কুরআনের এই সহীহ হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধতম বিশদ ব্যাখ্যা তাঁদের অন্তরকোণে যে বিপুলভাবে স্পন্দন ও সাড়া জাগাবে এতে আর বিচিত্র কিঃ

তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। আল্লাহপাকের লাখো ত্তকর যে, এর সুষ্ঠ সমাধান কল্পে এবারের এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব আবদুর ওয়াহেদ সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুপরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। তাফসীর একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিংশতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে তিনি একান্ত আকস্মিকভাবে গভীর রাতে আশার আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে দূরআলাপনীর মাধ্যমে আমার সাথে এই প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, তাফসীর ইবনে কাসীরের সুষ্ঠ প্রকাশনার যাবতীয় গুরু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্বন্ধে তুলে নেন। প্রথম দিকে তিনি নাকি ঢাকা বাজার থেকে এর সমস্ত খণ্ডগুলো এক এক করে সংগ্রহ করে সার্বিকভাবে আত্মস্থ করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশিত গ্রন্থের আকারে না দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনেই বেদনার্ত হন। অবশেষে তিনি আমার রাজশাহীর বাসায় ৫৮০৭ নং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। একথা আমি আগেই ব্যক্ত করেছি।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নৃরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্তিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ।

সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তৃতি তাঁরই। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪খ,ঁ ৫ম, ৬ঈ ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬. ১৭ ও ১৮ নম্বর খণ্ডগুলো প্রথম প্রকাশে সূরা ভিত্তিক প্রকাশ করা হয়। আজ এই দ্বাদশ খণ্ডের কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশ্বন্ধ ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ ক্যান্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য।

তাফসীর পালিকেশন কমিটি পুরো তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের শুরু দায়িত্ব যে ভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্লাত নসীব করেন। সুমা আমীন!

প্রথম খণ্ড থেকে দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও পরের খণ্ডগুলির প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। ইতিপূর্বে সব খণ্ডগুলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্কুট অতৃপ্তি ও অব্যক্ত অস্বস্তি বিরাজ করে। এই অতৃপ্তির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে **আমার জীবনে**র মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের

গভি ও ভৌগলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যন্ত বিদেশ বিভূঁয়ে এমনিতেই অবসর মুহূর্তের উৎকট অভাব, তদুপরী ইসলাম বিষয়কে কোন কিছু শেখার জন্যে যে সব মাল-মসলা, উপাদান- উপকরণের অপরিহার্য প্রয়োজন তাও এখানে একান্তই দুম্প্রাপ্য। বিশেষতঃ বাংলাভাষায় কোন উপাদান উপকরণ একেবারেই শুন্যের কোটায়। তবুও আজ আল্লাহ পাকের দরবারে জানাই লাখো শুকর যে তিনি এত সব সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এই মহান কাজটিকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিয়েছেন।

তাফসীর প্রকাশনার গুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহাম্পদদের মধ্যে ডঃ ইউসুফ, ডাঃ রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর আতীক, হাবীব, মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য।

এদের সবার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্তের। তাই ঘটা করে সপ্রসংশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সমীচীন হবেনা। তবে এদের আবেগাপ্লুত আন্তরিকতা আমি মনে প্রাণেই অনুভব করি। তাই এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং উভয় জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শুভ কামনান্তে আজ প্রাণ খুলে নিরন্তর দোয়া করছি। শুধু তাই নয়, একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই ক্রআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা। যেন আরো সঞ্জিবিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, সুশোভিত এবং পত্র-পল্লবিত করে তুলতে পারে। আমীন! সুশ্বা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্থলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের শুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং 'রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমিটেড' মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ "রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা..." অর্থাৎ 'প্রভূ হে, যদি ভুল করে থাকি তবে দয়া করে এজন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করোনা।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবৃল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহন্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুন্মা আমীন!!

পারস্য কবির ভাষায় ঃ

روز قیامت هر کسے دردست گیردنامه

من نیز حاضرمی شوم تصویر کتب در بغل

অর্থাৎ রোয হাশর ও মহাপ্রলয় কান্ডের সন্ধিক্ষনে যখন সবাই নিজনিজ আমল-নামা সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন আমার নেক আমল যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমি সে দিন মহান, আল্লাহর সম্মুখীন হবো আমার বাহুর নীচে এই সব সদ্-গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। আমীন!

আরব কবির ভাষায় ঃ

يَلُوحُ الْخَطُّ فِى الْقِرْطَاسِ دُهْرًا وَكَاتِبُهُ رَمِيْمٌ فِى الْتُرَابِ

অর্থাৎ 'যুগ যুগান্তর ও অনন্তকাল ধরে এই ছাপার হরফগুলো তাফসীরুল কুরআনের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর এবং দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে অথচ লেখকের দেহ পিঞ্জর কবরে লীন হয়ে তার অস্থি মাংশ পর্যন্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

কারণ ক্ষনে ক্ষনে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ এই নশ্বর জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে এই কবরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহপাক একে 'বার্যাখ' অর্থাৎ অন্তরাল বা মাঝামাঝি ব্যবধানের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের সবার আশু মুক্তি ও নাজাতের দুর্গম বন্ধুর পথকে সুগম করবেন। আমীন!

অমা যালিকা আলাল্লাহি বি আযীয়। রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ।

বর্তমানে ৪
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমিও হিল
নিউইয়র্ক-১১৪১৮
যুক্তরাষ্ট্র

#### বিনয়াবনত

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

## সূচীপত্ৰ

| সূরাঃ হুদ ১১   | (পারা−১১) | <i></i> 39− <i>≥</i> 3   |
|----------------|-----------|--------------------------|
|                | (পারা−১২) | ২২–১৩৬                   |
| সূরাঃ ইউসুফ ১২ | (পারা–১২) | <b>2⊘4-7</b> %           |
|                | (পারা–১৩) | <i>১৯৩–২৫৩</i>           |
| সুরাঃ রা'দ ১৩  | (পারা–১৩) | <b>২</b> 68 <b>−৩৩</b> ৫ |

### সূরা ঃ হূদ, মাক্কী

(১২৩ আয়াত, ১০ রুকু')

و رَ الْهِ وَ وَ مُ كُلِيّةً سُورة هود مُكِيّة (اَيَاتُهَا: ١٢٣، وُكُرْعَاتُهَا: ١٠

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেনঃ "আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলাম কান্জিনিষে আপনাকে বুড়ো করেছে?" তিনি উত্তরে বলেন ঃ "আমাকে স্রায়ে হুদ, স্রায়ে ওয়াক্বিয়া, আশ্বা-ইয়াতাসাআল্ন এবং ওয়া ইযাশ্শামসুকুভ্তিরাত বুড়ো করে দিয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বকর (রাঃ) জিজেন করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিসে আপনাকে বৃদ্ধ করে দিলো? "উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ "আমাকে সূরায়ে হুদ, ওয়াক্য়য়া, আল-মুরসালাত, আ্মা-ইয়াতাসাআলুন এবং ওয়া ইয়াশ্শাম্সু কুভ্ভিরাত বৃদ্ধ করে ফেলেছে। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ "সূরায়ে হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করেছে" কোন কোন বর্ণনায় সূরায়ে আল-হাক্কাহ এর কথাও রয়েছে।

শুকু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

- (১) আলিফ-লাম-রা। এটা
  (কুরআন) এমন কিতাব যার
  আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দারা)
  মজবৃত করা হয়েছে, অতঃপর
  বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,
  প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ)
  এর পক্ষ হতে।
- (২) এই (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না; আমি (নবী সঃ) তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা।

رِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ ٥

١- السر تعنى كُنْ الْحَكِمَةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ ال

- ১. এ হাদীসটি এই সনদে হাফিজ আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
- ২. এ হাদীসটি এই সনদে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু ঈসা তিরমিয়ী (রঃ) 🗈

- (৩) আর এই (উদ্দেশ্যে) যে,
  তোমরা নিজেদের
  প্রতিপালকের নিকট (পাপের
  জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করো,
  তংপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাকো,
  তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ
  দান করবেন। নির্দিষ্ট কাল
  পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক
  আমলকারীকে অধিক সওয়াব
  দিবেন, আর যদি তোমরা মুখ
  ফিরাতেই থাকো, তবে আমি
  তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের
  শান্তির আশক্ষা করি।
- (৪) আল্পাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

٣- و آنِ است غَفِروا ربكم ثم تم توبوا الكيه يمتعفر متاعاً على الكيه يمتعفر متاعاً على الكيه يمتعفر متاعاً على الكيه يمتعفر من متاعاً الله و يمتعفر الكيه و يمتعفر و هو على الله مرجعكم و هو على الله مرجعكم و هو على

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

স্রায়ে বাকারায় হ্রুফে হিজার উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই টা এর উপর আলোকপাত করা হচ্ছে না। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও মজবুত। ত্রুলির অর্থ হচ্ছে— আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি পূর্ণ। এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিণাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। মহান আল্লাহ বলেন এর পূর্বেও যে কোন রাসূলের কাছে আমি যে ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম তা ছিল এটাই— আমি আল্লাহ এক। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো। আমি প্রত্যেক কওমের মধ্যে নবী পাঠিয়ে এই নির্দেশই দিয়েছিলাম— তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো এবং প্রতিমা-পূজা থেকে দ্রে থাকো। আমি(নবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে জাহানাম থেকে ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জানাতের সুসংবাদও দিচ্ছি।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর চড়ে কুরায়েশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে কুরায়েশের দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শক্ররা আক্রমণ চালাবে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ "আপনি যে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন তা তো আমাদের জানা নেই।" তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছি।" এ শাস্তি অবশ্যই হবে। সূতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করে নাও। এরূপ করলে আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়াতেও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে কেউই পুরুষ হোক বা নারী হোক, ঈমান আনয়ন করবে, মৃত্যুর পর আমি তাকে পবিত্র জীবনের সাথে উঠাবো।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) সা'দকে (রাঃ) বলেনঃ "তুমি যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কারো উপর কিছু ধরচ কর, তবে অবশ্যই তুমি তার প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর উপর যা খরচ করবে তারও প্রতিদান তুমি প্রাপ্ত হবে।"

মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ইবনু মাসদ্টদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন— যে ব্যক্তি খরাপ কাজ করে তার জন্যে একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাল কাজ করে' তার উপর দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। দুনিয়ায় যদি একটি বারাপ আমলের শান্তি প্রদান করা হয়, তবে তার পক্ষে দশটি পুণ্য থেকে বায়। আর যদি দুনিয়ায় তাকে শান্তি দেয়া না হয় তবে দশটি পুণ্যর মধ্যে মাত্র একটি পুণ্য খোয়া যায় বা নষ্ট হয়, ন'টি পুণ্য তার পক্ষে থেকেই যায়। বারপর বলেন যে, ঐ ব্যক্তি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত যার একটি (পাপ) দশটি (পুন্য)-র উপর জয়য়ৢক্ত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাকো, তবে ভোষাদের জন্যে ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য

যে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্বীয় বন্ধুদের প্রতি ইহসান করতে এবং শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হচ্ছে ভীষণ সতর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

(৫) জেনে রেখো, তারা কৃঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; জেনে রেখো, তারা তখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা চুপে চুপে আলাপ করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে, নিশ্চয় তিনি তো মনের ভিতরের কথাগুলিও জানেন।

٥- اللّ إنهم يثنون صدورهم ليكستكخفوا منه الاحين يستغشون ثيابهم يعلم ما يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون و ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের সামনে প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বেঁচে থাকতো। তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হুর্নির্দির্টির পড়তেন। তখন ইবনু জা'ফর (রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ র্নির্টির এর অর্থ কিঃ তিনি উত্তরে বলেনঃ "এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা নির্জনতায়ও লজ্জা পায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।" ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা খোলা আকাশের নীচে নির্জনে থাকতে এবং সহবাস করতে শরম করতো এবং নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিতো। বিশেষ করে ঐ সময়, যখন তারা বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো এবং মাথা ঢেকে নিতো। তাদের

ধারণা ছিল এই যে, যদি তারা বাড়ীতে অবস্থান করে বা কাপড় গায়ে জড়িয়ে কোন খারাপ কাজ করে, তবে তারা আল্লাহ থেকে নিজেদের পাপকার্য গোপন করতে সক্ষম। তাই, আল্লাহপাক খবর দিচ্ছেনঃ তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনেই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন। এমন কি মানুষের অন্তরের নিয়ত, মনের ইচ্ছা এবং গুপ্ত রহস্য সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সাবআ' মুআল্লাকার বিখ্যাত কবি যুহাইর বলেনঃ

فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ \* لِيُخْفِي وَ مَهُمَا يَكْتِمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَرُودُ رُودُ رُودُ مُودِ مُودِ مُودِ مُنْ كِتَابٍ فَيَدَّخِرُ \* لِيُومِ الْحِسَابِ اَوْ يَعْجِلُ فَيَنتقَمُ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের গোপন কথাকে আল্লাহ থেকে গোপন করার চেষ্টা করো না, কেননা আল্লাহ থেকে যা গোপন করা হয় তা তিনি জেনেই নেন। হয় ঐ আমল জমা থাকবে এবং কিয়ামতের দিনের আমলনামায় রক্ষিত থাকবে, না হয় তাড়াতাড়ি দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে দেয়া হবে।"

ঐ অজ্ঞতা যুগের কবি ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং খন্ড খন্ড বিষয়গুলির উপরও তাঁর বিশ্বাস ছিল। যেমন তিনি জানতেন যে, পরকাল রয়েছে, কর্মের প্রতিফল অবশ্যই দেয়া হবে, আমলনামা রয়েছে এবং কিয়ামতও সংঘটিত হবে।

#### একাদশ পারা সমাপ্ত

(৬) আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন; সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে।

٦- وَمَا مِنْ دَابَةٌ فِي الْاَرْضِ اِللَّ
عَلَى اللَّهِ رِزْقُ هَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعُهَا كُلُّ
فِي كِتْبِ مِّبِيْنٍ ٥

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং জলভাগে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলুকের জীবিকা তাঁরই যিমায় রয়েছে। তিনিই ওগুলির চলা, ফেরা, আসা, যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থানের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। এটা মুজাহিদ (রঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ), যহহাক (রঃ) এবং একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন। এখানে ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) মুফাস্সিরদের উক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

এসব ঘটনা ঐ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তাআ'লার নিকট রয়েছে এবং ঐ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

و مَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا اَمْ اَمْتَالَكُمْ مَا فَرَرُونَ فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اللَّي رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ \_ التابع علم على الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اللَّي رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ \_

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যে কোন প্রাণী রয়েছে এবং যে কোন পাখী তার ডানার সাহায্যে উড়ে থাকে, সবগুলিই তোমাদের মতো এক একটি জাতি, কোন কিছুই আমি কিতাবে লিখতে ছাড়ি নাই, অতঃপর সবকিছুকেই তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।" (৬ঃ ৩৮)

আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

وَ عِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۖ إِلَّا هُو وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا خَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِيْنِ ـ অর্থাৎ "অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া কেউই তা জানে না, যা কিছু জলে ও স্থলে রয়েছে সেগুলির খবরও একমাত্র তিনিই জানেন, যে পাতা ঝরে পড়ে সে সংবাদও তিনিই রাখেন, যমীনের অন্ধকারে এমন কোন দানা নেই এবং আর্দ্র ও শুস্ক এমন কোন জিনিষ নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" (৬ ঃ ৫৯)

(৭) আর তিনি এমন যে, সমস্ত

আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি

করেছেন ছ'দিনে এবং সেই

সময় তাঁর আরশ পানির উপরে

ছিল যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা

করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে

উত্তম আমলকারী কে? আর

যদি তুমি বল নিশ্চয়ই

তোমাদেরকে মৃত্যুর পর

জীবিত করা হবে, তখন যে

সব লোক কাফির তারা বলে—

এটা তো নিছক স্পষ্ট যাদু।

(৮) আর যদি আমি কিছু দিনের জন্যে তাদের থেকে শান্তিকে মূলতবী করে রাখি তবে তারা বলতে থাকে— সেই শান্তিকে কিসে আটকিয়ে রাখছে? স্মরণ রেখো, যেই দিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন তা কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নেবে।

٧- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّ كَانَ عُـرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَـبلُوكُمْ ره و در و رر و طر د و در ایکم احسن عملاً و لئِن قلت الْمُوتِ ليقولُنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ران هذا إلا سِحر مَبِين ٥ ٨- وَلَئِنْ اَخْدَرْنَا عَنْهُمُ الْعَـذَابَ يحبِسُهُ الْا يُومُ يَأْتِيهُمُ لَيْسُ مُصُرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিষেরই উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে তাঁর আর্শ পানির উপর ছিল। যেমন হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "হে বানু তামীম (গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।" তারা বললোঃ "আপনি আমাদের সুসংবাদ তো প্রদান করলেন, সুতরাং আমাদেরকে তা দিয়ে দিন" তিনি (পুনরায়) বললেনঃ "হে ইয়ামনবাসী! তোমরা ভভ সংবাদ গ্রহণ কর।" তারা বললোঃ "আমরা গ্রহণ করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কি ভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!" তিনি বললেনঃ "সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আর্শ ছিল পানির উপর। তিনি লাওহে মাহফূ্যে সব জিনিষের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।" হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান (রাঃ) বলেনঃ "রাস্লুল্লাহ (সঃ) এ পর্যন্ত বলেছেন এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলেঃ "হে ইমরান (রাঃ)! আপনার উষ্ট্রিটি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।" আমি তখন ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।" এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীদ মুসলিমেও ছিল না। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁর সাথে কিছুই ছিল না এবং তাঁর আরশটি পানির উপর ছিল।

হ্যরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে স্মৃস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তাঁর আর্শটি পানির উপর ছিল।"

এ হাদীসের তাফসীরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ (হে বান্দা)! তুমি (আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান প্রদান করবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারে না। তোমরা কি দেখ না যে, আসমান যমীনের সৃষ্টি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেনঃ অথচ তাঁর

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

দক্ষিণ হস্তে যা ছিল তার এতটুকুও কমে নাই। তাঁর আর্শটি ছিল পানির উপর তাঁর হাতে মীযান (দাঁড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনো উঁচু করছেন এবং কখনো নীচু করছেন।"

আবু রাযীন লাকীত ইবনু আ'মির ইবনু মুনফিক আল আকলী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– 'আমি জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন?' উত্তরে তিনি বলেনঃ

"তিনি 'আমা'তে ছিলেন যার নীচেও বাতাস এবং উপরেও বাতাস। এরপর তিনি আর্শ সৃষ্টি করেন।"

এ রিওয়াইয়াতটি জামে' তিরমিযীর কিতাবৃত তাফসীরেও আছে এবং সুনানে ইবনু মাজাহ্তেও রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। মুজাহিদের (রঃ) উক্তি এই যে, কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআ'লার আর্শটি পানির উপর ছিল। অহাব (রঃ), যমরা' (রঃ) কাতাদা' (রঃ), ইবনু জারীর (রঃ) প্রভৃতি শুরুজনও এ কথাই বলেন।

আল্লাহ পাকের এ উক্তি সম্পর্কে হযরত আল্লাহ পাকের এ উক্তি সম্পর্কে হযরত কাতাদা' (রঃ) বলেন ঃ 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে মাখলুকের সূচনা কিরূপ ছিল, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে তা জানিয়ে দিচ্ছেন।

রাবী' ইবনু আনাস (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লার আর্শ পানির উপর ছিল। অতঃপর যখন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন তখন ঐ পানিকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগকে তিনি আর্শের নীচে রাখলেন এবং ওটাই হচ্ছে 'বাহরে মাসজুর'। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উচ্চতার কারণেই আর্শকে আর্শ বলা হয়। সা'দ তাঈ (রঃ) বলেন যে, আর্শ হচ্ছে লাল ইয়াকৃতেরই তৈরি।

মুহাম্মদ ইবনু ইহসাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা ঐরূপই ছিলেন যেইরূপ তিনি স্বীয় পবিত্র ও মহান নফ্সের বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাঁর আর্শ পানির উপর ছিল। আর্শের

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

উপর ছিলেন মহত্ত্ব, দয়া, মর্যাদা, সাম্রাজ্য, রাজত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, করুণা ও নিয়ামতের অধিপতি আল্লাহ। যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করে থাকেন।

হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, وَكَانَ "
"وَكَانَ আল্লাহ পাকের এই উক্তির ব্যাপারে হ্যরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পানি কিসের উপর ছিল?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "বাতাসের পিঠের উপর।"

আল্লাহ পাকের উক্তি المسبلوكم البكر المكر المكر

أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنْكُمْ عَبْثاً وَ إِنَّكُمْ إِلْيْنَا لَا تُرْجَعُونَ . فَتَعْلَى الله الْمَلِكُ الرَّهُ لِلَّهُ إِلَّهُ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

অর্থাৎ "তবে কি তোমরা এই ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর এটাও (ধারণা করেছিলে) যে, তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে না? অতএব আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাবান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই, তিনি সম্মানিত আর্শের মালিক।" (২৩ঃ ১১৫) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا خُلُقَتُ الْجِنَّ وَ ٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيُعَبِّدُونَ ـ

অর্থাৎ "আমি দানব ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (৫১ঃ ৫৬)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ لِيَــَـِلُوُكُمْ اَيْكُمْ اَحْــَسَنُ عَــمـَـلاً অর্থাৎ 'যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে?' মহান আল্লাহ উত্তম আমলকারী বলেছেন, অধিক আমলকারী বলেন নাই। কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যেটার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহর (সঃ) শরীয়তের উপর। এ দুটোর মধ্যে একটা না থাকলেই সেই আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত করবেন তবে তারা স্পষ্টভাবে বলবে– আমরা এটা মানি না। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلْقَهُمْ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ
وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلْقَهُمْ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ
وَالْارْضُ وَ سَخُرَ الشَّمْسُ وَ الْقَمْرُ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ-

অর্থাৎ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? তবে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে আল্লাহ। (৪৩ঃ ৮৭) আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আসমানসমূহ ও যমীনকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের সেবার) কাজে নিয়োজিত রেখেছেন? তবে উত্তরে অবশ্যই তারা বলবে — আল্লাহ।" (২৯ঃ ৬১) এতদ্সত্ত্বেও তারা পুনরুখানকে অস্বীকার করছে! এটা তো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যাঁর পক্ষে কঠিন হয় নাই, দিতীয়বার সৃষ্টি করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। বরং প্রথমবারের তুলনায় দিতীয়বার সৃষ্টি করা তো আরো সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ر ور ند در در و در در ون و دوم ر ور ردرو ررد و هو الذِي يبدأ البخلق ثم يعِيده و هو اهون عليهِ ـ

অর্থাৎ "তিনি এমন যে, তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, আর এটা তাঁর কাছে অতি সহজ।" (৩০ ২৭) আল্লাহ তা আলা আরো বলেন ঃ

مَا خُلْقُكُم وَ لا بَعْثُكُم إِلَّا كُنْفُسٍ وَاجِدُهِ ـ

অর্থাৎ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা এবং পুনরুখিত করা একটি প্রাণ সৃষ্টি করার মতই (সহজ)।" (৩১ঃ ২৮) তাদের উক্তি : اِنْ هَذَا اِلاَّ سِحُرُّ مُّبِيْنُ অর্থাৎ মুশরিকরা অস্বীকার ও বিরোধীতা বশতঃ বলেঃ হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার একথা বিশ্বাস করি না। এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

رَ مِنْ الْحَرِيْ مِنْ مُورِ مُنْ مُرَابِ الْمُعْدَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَّ مَا يَجْبِسُهُ وَلَئِنِ اخْرِنَا عَنْهُمَ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَ مَا يَجْبِسُهُ

অর্থাৎ যদি আমি কিছু দিনের জন্যে তাদের থেকে শাস্তিকে মূলতবী করে রাখি তবে তারা ঐ শাস্তি আসবে না মনে করে বলে– এই শাস্তিকে কিসে আটকিয়ে রাখছে? তাদের অন্তরে কুফরী ও শির্ক এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই তা দূর হচ্ছে না।

কুরআন ও হাদীসে "اُدَّة" শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সময় এই শব্দ দারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন وَ قَالُ الذِي نَجَا مِنْهُما এই স্থলে এবং স্রায়ে ইউসুফের الذي أُمَّةً مُعْدُوْدَةً এই আয়াতে। অর্থাৎ "বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যেই ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহুদিন পর তার স্থরণ হলো, সে বললো....।" (১২ঃ ৪৫) অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন হয়রত ইবরাহীমের (আঃ) ব্যাপারে الْمَدَّ قَانِتًا لِلَّهِ এসেছে। 'মিল্লাত' ও 'দীন' অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَ نَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِم مُقتدون ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটা দ্বীনের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী।" (৪৩ঃ ২৩) এ শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

رَدُّ رَدِّ رَدِّرُ رَدِّرُ رَدِّ وَكُوْ رَدِّ وَكُوْ رَدِّ وَكُوْ رَدِّ كَا النَّاسِ يَسْقُونَ ـ وَ وَدَرِ

অর্থাৎ "যখন সে (মূসা আঃ) মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌছলো, তখন তথায় একদল লোককে দেখতে পেলো, যারা নিজেদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছিল। (২৮ঃ ২৩) আরো মহান আল্লাহর উক্তিঃ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبَدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক দলের মধ্যে (এ কথা বলার জন্যে) রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাগৃত বা শয়তান থেকে দূরে থাকবে।" (১৬ ঃ ৩৬) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ وَ لِكُلِّ اُمَةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُم قَضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يَظْلُمُونَ \_

অর্থাৎ "প্রত্যেক দলের জন্যে একজন রাসূল রয়েছে, সুতরাং যখন তাদের রাসূল এসে পড়ে তখন সে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে এবং তারা অত্যাচারিত হয় না।" (১০ঃ ৪৭) যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উন্মতের যে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনলো অথচ ঈমান আনলো না সে জাহানামে প্রবেশ করবে।" তবে অনুগত দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ورود رور وي ورد كن الله و كنتم خير أمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ "তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমন্ডলীর জন্যে।" (৩ঃ ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে (যে, রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন) "আমি বলবো– আমার উন্মত! আমার উন্মত!" اُسَّةُ गर्मिंग वाली বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

و مِن قوم موسى امة يهدون بالحق و به يعدِلون ـ

অর্থাৎ "মূসার (আঃ) কওমের মধ্যে এমন শ্রেণীর লোকও রয়েছে যারা সত্যের পথে চলে এবং ওর মাধ্যমেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।" (৭ঃ ১৫৯) আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ مِنْ اَمُلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ مِنْ اَمُلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةً .... অর্থাৎ "আহলে কিতাবদের মধ্যে এক শ্রেণী তারাও যারা (সত্য ধর্মে) সুপ্রতিষ্ঠিত।

(১০) আর যদি তাকে কোন
নিয়ামত আস্বাদন করাই কোন
কষ্টের পর যা তার উপর
আপতিত হয়, তখন বলতে
শুরু করে— আমার সব
দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল;
(আর) সে গর্ব করতে থাকে,
আত্ম প্রশংসা করতে থাকে।

(১১) কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে, তারা এইরূপ হয় না; এমন লোকদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট কর্মফল। ٠١- وَلِئُنَ اَذَقَنَهُ نَعَمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاء مسته ليقولن ذَهَب ضَرَّاء مسته ليقولن ذَهَب السَّيِّات عَنِّى إِنَّه لَفَرِح فَخُورٌ ٥

١١- إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِلْهَ وَ اَجْرَى كَبِيرٍ ٥

পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ গুণ ও বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে দেয়, ইতিপূর্বে যেন সে কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেই নাই। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে তাদের উপর শান্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করে না। পক্ষান্তরে, দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে শুরু করে যে, দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে থাকে। এর পর আবার যে তাদের উপর দুঃখ বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) ঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর

শপথ! মু'মিনের উপর এমন কোন কন্ট, বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয় না যার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তার গুণাহ মাফ না করেন, এমন কি একটা কাঁটা ফুটলেও।" সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) ঃ "যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! "মু'মিনের জন্যে আল্লাহর প্রত্যেকটা ফায়সালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্যে কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কন্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তখনই সে কল্যাণ লাভ করে থাকে।" এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আসরের সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান আনে, ভাল কাজ করে, একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে। (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)" মুহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন ঃ হুটি করা হয়েছে। যখন তার্কে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে হায়-হুতাশ করতে থাকে। আর যখন সে স্কছল হয় তখন কার্পণ্য করতে শুরুক করে। (৭০ঃ ১৯)

(১২) ফলে হয়তো তৃমি অংশ বিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি ওয়াহী যোগে প্রেরিত হয়, আর তোমার মন সঙ্কুচিত হয় এই কথায় যে, তারা বলেতার প্রতি কোন ধনবাভার কেন নাযিল হলো না? অথবা তার সাথে কোন ফেরেশতা কেন আসলো না? হে নবী (সঃ)! তৃমি তো শুধু ভয় প্রদর্শক আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ অধিকারী।

١٢- فَلَعُلَّكُ تَارِكُ بُعُضُ مَا يُوْجِي إِلَيْكُ وَ ضَائِتَ بِهِ مَدُوكُ أَنْ يَقْدُولُوا لَوْلاً مَسْدُركَ أَنْ يَقْدُولُوا لَوْلاً أَنْزِلُ عَلَيْهِ كُنْذُو أَوْجَاءَ مُعَدُ مُلكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٍ وَ اللّهُ عَسَلَى كُلِّ شَسَى إِ

(১৩) তবে কি তারা বলে যে, ওটা
সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি
বলে দাও- তাহলে তোমরাও
ওর অনুরূপ রচিত করা দশটি
সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ
সাহায্যার্থে) যেই যেই
গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার
ডেকে আন, যদি তোমরা
সত্যবাদী হও।

(১৪) অতঃপর যদি তারা তোমাদের ফরমাইশ পূর্ণ করতে না পারে তবে তোম রা দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান (ও ক্ষমতা) দারা, আর এটাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তবে এখন তোমরা মুসলমান হবে কি? اللهِ وَ أَنْ لا اللهِ إلا هُو فَهُلْ الْدُولُ بِعِلْمِ الْكُمْ الْدُولُ بِعِلْمِ الْكُمْ اللهِ وَ أَنْ لا اللهِ الله وَ فَهُلُ اللهِ وَ أَنْ لا اللهِ وَاللهِ وَ أَنْ لا اللهِ وَاللهِ وَلَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বিদ্রুপ ও উপহাস করতো এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই এখানে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَ يُـمَشِى فِى الْاَسُواقِ لُو لَا اُنزِلَ الْيَهِ مَلُكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيراً - أَو يُلْقَى الْيَهِ كَنْزَ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةَ يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنَّ تَتَبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مُسْحُوراً -

অর্থাৎ "আর তারা বলে – এই রাসূলের (সঃ) কি হলো যে, সে খাদ্য খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে? এই ব্যক্তির নিকট কেন ফেরেশতা পাঠানো হয় নাই? তাহলে সে তার সাথে ভয় প্রদর্শনকারী হতো? অথবা তার নিকট কোন ধনভান্ডার এসে পড়তো, কিংবা তার জন্যে কোন বাগান থাকতো, যা হতে সে খেতো? আর এই অত্যাচারী এরূপও বলে থাকে—তোমরা একজন যাদুকৃত মানুষের অনুসরণ করছো।" (২৫ঃ ৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ "হে নবী (সঃ) তুমি হতোদ্যম হয়ো না এবং তাবলীগের কাজ থেকে বিরত থেকো না। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করো না। রাত দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক। তাদের কষ্টদায়ক কথা যে তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে তা আমি জানি। তাদের কথার প্রতি মোটেই ক্রক্ষেপ করো না। এরূপ যেন না হয় যে, তুমি কোন একটা কথা বলতে ছেড়ে দেবে বা তারা তোমারে কথা মানে না বলে ছুপচাপ বসে পড়বে। আমি জানি যে, তারা তোমাকে উপহাস করছে। তবে জেনে রেখো যে, তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরও উপহাস করা হয়েছিল, অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং ধমকানো হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করে তাবলীগের কাজে অটল ও স্থির রয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গিয়েছিল।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা কুরআন কারীমের মু'জিযা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই কুরআনের মত কিতাব আনাতো দূরের কথা, এর মত দশটি সূরা এমনকি একটি সূরাও রচনা করার ক্ষমতা নেই, যদিও সারা দুনিয়ার লোক মিলিতভাবে তা রচনা করার চেষ্টা করে। কেননা, এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কালাম। যেমন তাঁর সম্ভার কোন তুলনা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলীও অতুলনীয়। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, তাঁর কালামের মত মাখ্লুকের কালাম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লার সম্ভা এর থেকে বহু উর্দ্বে এবং এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই। হে মানুষ! যখন তোমাদের দ্বারা এটা হতে পারে না এবং আজ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নাই, তখন বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা এটা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই কালাম এবং তাঁরই নিকট থেকে অবতারিত। তাঁর জ্ঞান তাঁরই হকুম-আহকাম এবং তাঁরই বাধা-নিষেধ এতে বিদ্যমান রয়েছে। সাথে সাথে এটা স্বীকার করে নাও যে, প্রকৃত মা'বুদ একমাত্র তিনিই। সুতরাং এসো, ইসলামের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে যাও।

(১৫) যারা ভধু পার্থিব জীবন ও ওর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলি (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না।

(১৬) এরা এমন লোক যে, তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখেরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে। ١٥ - مَنْ كَانَ يُرِيدُ النَّحَينُوةَ النَّعَينُولَ النَّهِمُ النَّدُيْنَ وَ زِيْنَتَهَا نُونِ الِيَهِمُ النَّهُ أَوْنِ الْلَهِمُ الْعُمْ أَوْنِيهَا لَا النَّامُ وَهُمْ وَينَهَا لَا يَبْخُسُونَ ٥
 ١٦ - اُولَئِكَ الَّذِينَ لَينسَ لَهُمْ أَوْنِيهَا لَا النَّارُ النَّامُ وَ حَبِطَ وَعَى الْاَخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بِطْلِلٌ مَا مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بِطْلِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখাবার জন্যে সং কাজ করে তাদের সং কাজের প্রতিদান তাদেরকে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে বা রোযা রাখে অথবা তাহাজ্জুদ গুযারী করে, তার বিনিময় সে দুনিয়াতেই পেয়ে যায়। আখেরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে।

হযরত আনাস ইবনু মা'লিক (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। মোট কথা, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা হবে। যে আমল দুনিয়া সন্ধানের উদ্দেশ্যে হবে আখেরাতে তা বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মু'মিনের আ'মল আখেরাত সন্ধানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে সেই হেতু আল্লাহ তাআ'লা তাকে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন এবং দুনিয়াতেও তার সৎকার্যাবলী তার উপকারে আসবে। একটি মারফু' হাদীসেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়্যত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা , যাকে ইচ্ছা, সত্ত্বরই প্রদান করবো, অতঃপর তার জন্যে দুযখ নির্ধারণ করবো, সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত (ও) বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আখেরাতের নিয়্যত রাখবে এবং ওর জন্যে যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে, যদি যে মু'মিন হয়, এইরপ লোকের চেষ্টা গৃহীত হবে। তোমার প্রতিপালকের দান হতে তো আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি এবং ওদেরকেও; আর তোমার প্রতিপালকের (এই পার্থিব) দান (কারো জন্যে) বন্ধ নয়। তুমি লক্ষ্য কর, আমি একজনকে অপরজনের উপর কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি; আর নিশ্চয় পরকাল মর্যাদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফ্যীলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।" আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ "যে ব্যক্তি পরকালের কৃষিক্ষেত্র চায়, আমি তার জন্যে তার কৃষি ক্ষেত্রে বরকত দান করে থাকি, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র কামনা করে, আমি তাকে তার থেকে প্রদান করে থাকি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।"

(১৭) কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে কায়েম আছে কুরআনের উপর-যা তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে এবং ওর সঙ্গে এক সাক্ষী তো ওতেই বিদ্যমান, আর ওর পূর্বে মৃসার (আঃ) কিতাব রয়েছে, যা অগ্রণী ও রহমত স্বরূপ; এমন লোকেরাই এই কুরআনের প্রতি ঈমান

۱۷- افكمن كان عكى بينية مِن وَ رَبِه وَ يَتلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَ مِن وَ رَبِه وَ يَتلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَ مِن قَدَّم مِن الماما وَ مَن يَكفُرُ بِه مِن الأحدون بِه وَ مَن يَكفُرُ بِه مِن الأحدواب

বে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেই হাদীসকে মারফু' হাদীস বলে।

রাখে; আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অমান্য করবে, তবে দুয়খ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান, অতএব তুমি কুরআন সর্ম্পাকে সন্দেহে পতিত হয়ো না, নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব তোমার প্রতিপালকের সন্ধিধান হতে, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।

فَ النَّارُ مَوْعِدُهُ فَ لَا تَكُ فِي مِسْرِيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَّمِيلَكَ وَ لَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

এখানে আল্লাহ তাআ'লা ঐ মু'মিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যারা তাঁর একত্বাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অর্থাৎ যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "তুমি তোমার মুখমন্ডলকে একনিষ্ট ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর, এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন।"

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেকটি সন্তান (ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজ্স বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি ওকে কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও (অর্থাৎ জন্মের সময় ওর কান কাটা থাকে না, বরং পরে মানুষই তার কান কেটে থাকে)?"

সহীহ মুসলিমে হযরত আইয়ায ইবনু হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "আমি আমার বান্দাদেরকে একত্ববাদীরূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা হালাল করিছে তা হারাম করেছে। আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে, তারা যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করি নাই।"

মুসনাদ ও সুনানে রয়েছে ঃ "প্রতিটি সন্তান এই মিল্লাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অবশেষে তার বাকশক্তি খুলে দেয়া হয়।" সুতরাং মু'মিন এই ফিতরাতের উপরই বাকি থেকে যায়। অতএব, একদিকে তো তার ফিতরাত বা প্রকৃতি সঠিক ও নিখুঁত হয়, অপর দিকে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষী এসে থাকে। তা হচ্ছে মহান শরীয়ত, যা তিনি নবীদেরকে দিয়েছেন এবং এসব শরীয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়তের উপর শেষ হয়ে গেছে। এ জন্যেই হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত আবু আ'লিয়া (রঃ), হ্যরত যহহাক (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম নাখ্য়ী (রঃ), হ্যরত সুদ্দী রঃ) ब्रें कुि शुक्र श्रे के يُتَلُوهُ أَسَا هِذُ كُرِيَّتُهُ مَا अ्रम्भा वर्णन र्य, बरे आक्षी राष्ट्रन হযরত জিব্রাইল (আঃ)। আর হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) এবং হ্যরত কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এই সাক্ষী হচ্ছেন হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)। অর্থের দিক দিয়ে এ দুটো প্রায় সমান। কেননা হযরত জিব্রাইল (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উভয়েই আল্লাহ তাআ'লার রিসালত প্রচার করেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পৌছিয়ে দিয়েছেন হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কাছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৌছিয়ে দিয়েছেন তাঁর উম্মতের কাছে। আবার বলা হয়েছে যে, এই সাক্ষী হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ) কিন্তু এটা দুর্বল উক্তি। এর কোন উক্তিকারী সাব্যস্ত হয় নাই। প্রথম ও দিতীয় উক্তিই সত্য।

সুতরাং মু'মিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর ওয়াহীর সাথে মিলে যায়। সংক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে। অতঃপর ওটা শরীয়তের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্আলার সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। অতঃপর সঠিক ও নিখুঁত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর নবীর (সঃ) কাছে পৌছিয়ে দেন এবং নবী (সঃ) পৌছিয়ে দেন তাঁর উশ্বতের কাছে।

আল্লাহ পাকের উক্তি وَمِنْ قَبُلِهِ كِتَابُ مُنُوسَى অর্থাৎ কুরআনের পূর্বে মূসার (আঃ) কিতাব বিদ্যমান ছিল এবং তা হচ্ছে তাওরাত। এই কিতাবকে আল্লাহ তাআ'লা ঐ যুগের উন্মতের জন্যে পরিচালকরূপে

পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ। এই কিতাবের উপর যার পূর্ণ ঈমান রয়েছে সে অবশ্যই এই নবী (সঃ) এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনে কারীমের উপরও ঈমান আনবে। কেননা, ঐ কিতাব এই কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

كرره الله الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً

অর্থাৎ "হে জনমন্ডলী। নিশ্চয় আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।" (৭ঃ ১৫৮) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ وُ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنُ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ

অর্থাৎ "দলসমূহের যে কেউ এটাকে অমান্য করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।"

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে সম্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উন্মতের মধ্য হতে যে ইয়াহুদী বা খৃস্টান আমার কথা শুনলো অথচ ওর উপর ঈমান আনলো না সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শুনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই পেতাম। উপরোল্লিখিত হাদীসটি শুনে কুরআন কারীমের কোন্ আয়াতে

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি এই আয়াতটি পেলাম। সুতরাং এর দ্বারা সমস্ত দ্বীনের লোকই উদ্দেশ্য।

प्रश्न जान्नारत উक्ति ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ مِنْ اللَّهِ كُلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ) এই পবিত্র কুরআন সরাসরি তোমার প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।' যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

الم - تُنْزِيلُ الْكِتْبِ لا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ .

অর্থাৎ "আলিফ, লাম, মীম। এ কিতাবটি। (আল কুরআন) বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। (৩২ঃ ১-২) আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

المَ-ذَلِكَ الْكِتْبُ لاَ رَبَّ فِيهِ

অর্থাৎ "আলিফ, লাম, মীম। এই কিতাবে (কুরআনে) কোনই সংশয় ও সন্দেহ নেই।" (২ঃ ১-২)

আল্লাহ পাকের وَ لُكِنَّ اكْتَرَ النَّاسِ لاَ يُزُمِنُونَ (কিন্তু অধিকাংশ লোকই সমান আনয়ন করে না ا) এই উক্তিটি তাঁর নিমের উক্তির মৃতইঃ

অর্থাৎ "তুমি আকাজ্ফা করলেও অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়।" (১২ঃ ১০৩) এক জায়গায় আল্লাহ তাত্মা'লা বলেনঃ

وَ إِنْ تُطِعُ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْارْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিদ্রান্ত করে ফেলবে। (৬ঃ ১১৬) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ر رود مدر مرد و و مرد مرد و مرد مرد مرد مرد مرد مرد و و مرد و مرد

অর্থাৎ "ইবলীস (শয়তান) তাদের উপর নিজের ধারণাকে সত্য রূপে দেখিয়েছে, সূতরাং মু'মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করেছে। (৩৪ঃ ২০)

(১৮) আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিখ্যা আরোপ করে? এরপ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে— এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে মিধ্যা কথা আরোপ করেছিল, জেনে রেখা, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।

(১৯) যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখতো এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিও থাকতো; আর তারা পরকালেরও অমান্যকারী ছিল। (১০) তারা (সমগ্র) ভ-পঠে

(২০) তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে
নাই, আর না তাদের জন্যে
আল্লাহ ছাড়া কেউ সহায়কও
হলো, এরপ লোকদের জন্যে
ছিগুণ শান্তি হবে, এরা
(অবজ্ঞার কারণে
আহকামসমূহ) না ভনতে
সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা
(সত্যপধ) দেখতে ছিল।

٨٠- و مَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَلَيْ الْمِيْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَلَيْ الْمِيْ اوْلَيْكَ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هُؤلاءِ الَّذِينَ كَذَبُواً عَلَى عَلَى رَبِّهِمْ اللهِ عَلَى عَلَى رَبِّهِمْ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى الطَّلِمِيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

۱۹- الزين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم مالاخة هم كفون

٢- أُولئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ
 فِي الْاُرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مَّنَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ اُولِيكَاءَ مُ يَضْغَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَظِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ

رد و در يبصرون ٥ (২১) এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যেসব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে। (২২) এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

যে সব লোক আল্লাহ তাআ'লার উপর মিথ্যা আরোপ করে, পরকালে তাদের ফেরেশতামন্ডলী, রাসূল, নবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। হযরত সফওয়ান ইবনু মুহরিয় (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (একদা) আমি হযরত ইবনু উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ "কিয়ামতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) কিরূপ বলতে শুনেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মহা মহিমানিত আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় বাহুটি তার উপর রাখবেন এবং তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার গুনাহগুলির স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলবেনঃ 'অমুক পাপকার্য তোমার জানা আছে কি? অমুক গুনাহ তুমি জান কি? অমুক পাপকার্য সম্পর্কে তোমার অবগতি আছে কি?' ঐ মু'মিন বান্দা তার পাপকার্যগুলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে করবে যে. তার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই গুনাহগুলি ঢেকে রেখেছিলাম। জেনে রেখো যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে তার পুণ্যের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের উপর তো সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে। তারা বলবেঃ "এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল, জেনে রেখো যে, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম পুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিমও (রঃ) নিজ নিজ সহীহ প্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

অর্থাৎ যে লোকগুলি জনগণকে সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে থাকে, যে পথ অনুসরণ করলে তারা মহা মহিমানিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তারা কামনা করে থাকে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় এবং আখেরাতের দিনকেও তারা স্বীকার করে না। অর্থাৎ কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

و ﴿ رَبُرُ رَوْدُودُ وَ وَ وَ رَبُونُ وَ وَ الْآرَضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ مِنَ وَ سِارِ اولیاء ۔ اولیاء ۔

তারা ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে নাই, আর না তাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সহায়ক হলো। অর্থাৎ তাদের স্বরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অধীনস্থ। সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি ইচ্ছা করলে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্যে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তিকে ত্বরানিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

٧٠ ور ووډ رو ٠٠ رو ٠ د ١٠٠ و و او ١٠٠٠ و النبصار ـ النبصار ـ

অর্থাৎ "কিন্তু তিনি তাদেরকে শুধু অবকাশ দিয়ে<sup>"</sup>রেখেছেন সেইদিন পর্যন্ত, যেইদিন তাদের চক্ষুগুলি বিস্ফোরিত হয়ে থাকবে।" (১৪ঃ ৪২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছেঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেন না।" এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

> ور رو روو درر و يضاعف لهم العذاب

অর্থাৎ 'এরূপ লোকদের জন্যে দিগুণ শাস্তি হবে।' কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগায় নাই। সত্য কথা শোনা হতে কানকে বধির করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের খবর দিয়েছেন ঃ

ر رود رد ولا ردروردرد و روك وكارد و السَّعِير و السَّعِير السَّعِير

অর্থাৎ "তারা বলবে– যদি আমরা শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তবে আমরা দুযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।" (৬৭ঃ ১০)

আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

الدِّينَ كَفُرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ "যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শান্তির উপর শান্তি বৃদ্ধি করবো।" (১৬ঃ ৮৮) এ জন্যেই তাদের প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শান্তি দেয়া হবে। সুতরাং সর্বাধিক সঠিক উক্তি এই যে, আখেরাতের সম্পর্কের দিক দিয়ে কাফিরগণও শরীয়তের শাখাগুলি পালন করতে আদিষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ "এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যেসব উপাস্য তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে।" অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ তারা গরম আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শান্তি দেয়া হবে। ক্ষণিকের জন্যেও ঐ শান্তি হালকা করা হবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ, "যখন অগ্নি শিখা প্রশমিত হবে তখন আমি ওর জুলন্ত তেজ আরো বাড়িয়ে দেবো।"

আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য দেবতা তারা গড়িয়ে নিয়েছিল ঐদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবে না। বরং তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "যখন জনগণকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে তখন তাদের উপাস্য দেবতাগুলো তাদের শক্র হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে তারা অস্বীকার করে বসবে।" অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য নির্ধারিত করে নিয়েছে, যেন তারা তাদের জন্যে সম্মানের উপলক্ষ্য হয়। কখনই নয়, ওরা তো এদের উপাসনাই অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।"

হ্যরত (ইবরাহীম) খলিল (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় থাকবে বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের উপর লা'নত করবে, আর তোমাদের আশ্রয় স্থান হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "(কিয়ামতের দিন) শাস্তি অবলোকন করার সময় অনুসূত লোকেরা অনুসারী লোকদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়। নিঃসন্দেহে এই লোকগুলিই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তারা জান্নাতের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহর নিয়ামতরাশির পরিবর্তে জাহান্লামের আগুনকে। আরো গ্রহণ করেছে বেহেশতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে দুযখের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট্য হরের পরিবর্তে তারা রক্ত পূজকেই কবুল করে নিয়েছে। আর তারা কবুল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহানামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থানগুলি। পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাঁর ক্রোধ ও শান্তি। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে

এবং সং কার্যাবলী সম্পন্ন

করেছে, আর নিজেদের

প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকে

পড়েছে, এইরূপ লোকেরাই

হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে তারা
অনস্তকাল থাকবে।

(২৪) উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এইরূপ– যেমন এক ব্যক্তি যে ٢٣- إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَصَمِلُوا الْحَصَمِلُوا الْصَلِحَةِ وَ اَخْبَتُوا اللَّي رَبِّهِمُ لا الصَّلِحَةِ وَ اَخْبَتُوا اللَّي رَبِّهِمُ لا الصَّلِحَةِ وَ اَخْبَتُوا الْحَثَيةِ هُمُ الْحَثَيةِ هُمُ وَيُهَا خَلِدُونَ 6

٢٤- مثلُ الفُرِيقينِ كَالْأَعُمَٰى وَ

অন্ধ ও বধির এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় ও শুনতেও পায় এই দু'ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? (কখনও নয়) তবুও কি তোমরা বুঝ না? الْاَصُمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيعِ هُلْ يَسُنَتَوِيْنِ مَشَلَّا أَفَلَا هُلْ يَسُنَتَوِيْنِ مَشَلَّا أَفَلَا ﴿ تَلَكَّرُونَ ٥٠

দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সং ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু'মিন হয়েছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও নিকৃষ্ট কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সং কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। এরই মাধ্যমে তারা এমন বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উঁচু প্রকোষ্ঠ, সারি সারি সাজানো আসনসমূহ, ঝুঁকে পড়া ফলসমূহ, সুসজ্জিত গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্ন রূপসীগণ, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল, মনের চাহিদা মতো আহার্যবস্তু, সুপেয় পানীয় এবং সর্বোপরি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার দর্শন। এসব নিয়ামতরাশি তারা চিরদিনের জন্যে ভোগ করবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না, বার্ধক্য আসবেনা, রোগ হবে না, পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না, মুখে থুথু উঠবে না এবং নাকে শ্লেম্বাও দেখা দেবে না। তাদের দেহ হতে যে ঘাম বের হবে তা হবে মেশকে আম্বারের মত সুগন্ধময়।

পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত খোদাভীরু মু'মিনের দৃষ্টান্ত ঠিক এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায় সত্যকে দেখা হতে অন্ধ এবং আখেরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে পাবেনা। দুনিয়ায় সে সত্যের দলিল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির, উপকার দানকারী কথা তারা শুনেই না। তাদের মধ্যে কল্যাণের কিছু জানলে অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। পক্ষান্তরে মু'মিন হয় তীক্ষুবৃদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বৃদ্ধিমান। সে ভাল মন্দ বুঝে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে গ্রহণ করে

এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে। সে দলিল প্রমাণাদি শ্রবণ করে এবং এর মধ্যে ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মান্য করে। কাজেই ঐ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা বিপরীতধর্মী। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لاً يُسْتَوِى اَصْحَبُ النَّارِ وَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمَ الْفَائِزُونَ ـ

অর্থাৎ "দুযখের অধিবাসী ও বেহেশতের অধিবাসীরা পরস্পর সমান নয়, যারা বেহেশতের অধিবাসী তারাই সফলকাম।" (৫৯ঃ ২০)

আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "অন্ধ ও চক্ষুম্মান সমান নয়। 
অন্ধকার ও আলোকও (সমান) নয়। আর ছায়া ও সূর্য কিরণও (সমান) 
নয়। (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয়)। জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান 
হতে পারে না।" আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন, আর যেহেতু কাফিররা 
মৃত বলে সাব্যস্ত হলো, কাজেই হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি কবরে সমাহিত লোকদেরকে শুনাতে সক্ষম নও। (এরা যদি না মানে, তবে তুমি চিন্তিত 
হবে না) তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী। আমিই তোমাকে সত্য (ধর্ম) সহ 
সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি; আর কোন সম্প্রদায় এমন 
ছিল না যে, তাদের মধ্যে কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নবী) অতীত হয় নাই।"

(২৫) আর আমি নৃহকে (আঃ)
তাঁর কওমের নিকট রাস্লরূপে
প্রেরণ করেছি, (নৃহ বললো)
আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট
ভয় প্রদর্শনকারী।

(২৬) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না, আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। ٢٥ - و لَقَدُ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى
 قُوْمِهُ إِنِّى لَكُمْ نَـذِيْرٌ مَّبِيـُنُ نُ لَكُمْ نَـذِيْرٌ مَّبِيـُنُ نُ لَكُمْ اللَّهُ إِنِّى اللَّهُ إِنِّى اللَّهُ أَنِي لَكُمْ عَـدُابٌ يَـدُمٍ
 اَفْ عَلَيْكُمْ عَـدُابٌ يَـدُمٍ
 اَلِيْرِم ٥

(২৭) অনন্তর তার সম্প্রদায়ের
মধ্যে যেসব নেতৃস্থানীয় লোক
কাফির ছিল তারা বলতে
লাগলো– আমরা তো তোমাকে
আমাদেরই মতো মানুষ দেখতে
পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে,
তথু ঐ লোকেরাই তোমার
অনুসরণ করছে যারা আমাদের
মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর,
তাও আবার তথু স্থূল বুদ্দি
অনুসারে; আর আমাদের উপর
তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও
আমরা দেখছি না, বরং আমরা
তোমাদেরকে মিধ্যাবাদী বলে
মনে করছি।

٧٧- فَقَالُ الْمَلُا الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنُ قَـُومِ مِهِ مَا نَرْ لَكَ الَّا بَشَـُرا مِّ ثَلْنَا وَ مَا نَرْ لِكَ اتَّبَ عَلَى الَّا الَّذِيْ نَ هُمُ ارَّاذِلْنَا بَادِى اللَّرَايُ وَ مَا نَرْى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنْكُمْ كَذِبِيتَنَ وَ

এখানে আল্লাহ তাআ'লা হযরত নৃহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে যাঁকে তাদের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনিই ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর কওমের কাছে এসে বলেনঃ "তোমরা যদি গায়রুল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে। দেখো, তোমরা শুধু আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করতে থাকো। যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ কর তবে আমি তোমাদের উপর কিয়ামতের দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি।" তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় কাফিররা তাঁকে বললাঃ "হে নূহ (আঃ)! তুমি কোন ফেরেশতা তো নও। তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। সূতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের সবকে বাদ দিয়ে তোমার মতো শুধু একজন লোকের কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসবেং আর আমরা তো স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ দিছে তারা কিছু না বুঝেসুঝেই তোমার মজলিসে উঠাবসা করছে

এবং তোমার কথায় 'হাঁ' বলে দিচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে. এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন উপকারেই আসছে না। না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, না চরিত্র ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্যাদা লাভ করছ। বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং আল্লাহর উপাসনায় লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা। হযরত নূহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই ছিল আপত্তি। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতারই পরিচায়ক। যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবুল করে নেয় তবে কি সত্যের মর্যাদা কমে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক বা ছোট লোকই হোক। বরং সত্য কথা তো এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে ভদ্র লোক। হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র। হোক না তারা সম্পদশালী ও শাসকগোষ্ঠী। হ্যা. সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এর বিরোধিতা করে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পাক কালামে বলেনঃ "(হে নবী (সঃ)! এইরূপই তোমার পূর্বে যে কোন বস্তী বা এলাকাতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি, সেই বস্তীর বড় ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলেছে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমরা এই দ্বীনের উপরই পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী।"

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাস করেনঃ "নুবওয়াতের দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সম্ভান্ত লোকেরা, না দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা?" উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্র লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। এর উপর হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাস্লদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই হয়ে থাকে।

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবুল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং প্রত্যেক বৃদ্ধিমানের কাজ তো এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাগ্রে ও তাড়াতাড়ি হককে কবুল করে নেবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মুর্খতা ও নির্বৃদ্ধিতাই বটে। আল্লাহ তাআ'লার প্রত্যেক নবীই খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলী দলিল প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাকেই আমি ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি সে-ই ঐ ব্যাপারে কিছু না কিছু সঙ্কোচ বোধ করেছে। শুধু আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি এই ব্যাপারে মোটেই কোন সঙ্কোচ বোধ করেননি।" অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ পোষণ করেননি। বরং ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই তিনি তা কবুল করে নিয়েছিলেন। কারণ, তিনি সুস্পষ্ট বিষয় অবলোকন করেছিলেন। তাই তিনি তাডাতাড়ি তা গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমর্রা দেখছিনা। অর্থাৎ হযরত নূহের (আঃ) কওমের তাঁর উপর তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তারা তাদের মতে তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছে না। এটাও তাদের অন্ধত্বের কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। সূতরাং তারা সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিল না এবং শুনতেও পাচ্ছিল না। বরং তারা অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভান্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইতর লোক। পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৮) সে বললো – হে আমার কওম! আছা বলতো আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রহমত (নুবওয়াত) দান করে থাকেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে কি আমি ওটা তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দেবো, অথচ তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাকো?

۲۸- قسالُ يقسوم ارء يتسم إن كنت على بينة من ريس و كنت على بينة من من ريس و المناقلة من ريس و كنده فعميت عليكم الليزمكموها وانتم لها كرهون و

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তাআ'লা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কওমকে বললেন, হে আমার কওম! সত্য নুবওয়াত, নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট জিনিষ তো আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা আমার উপর প্রতিপালকের একটি বড় নিয়ামত। কিন্তু এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা এর প্রতি সন্মান প্রদর্শন না কর তবে কি আমি তোমাদের এই অবজ্ঞার অবস্থায় এটা তোমাদের গলায় জডিয়ে দিতে পারি? এটা কি করে সম্ভব?

(২৯) আর হে আমার কওম!
আমি এতে তোমাদের কাছে
কোন ধন-সম্পদ চাচ্ছি না;
আমার বিনিময় তো ওধু
আল্লাহর যিমায় রয়েছে, আর
আমি তো এই মু'মিনদেরকে
বের করে দিতে পারি না;
নিশ্চয় তারা নিজেদের
ধ তিপালকের সমীপে
গমনকারী, পরস্তু আমি
তোমাদেরকে নির্বোধ
কওমরূপে দেখছি।

(৩০) আর হে আমার কওম!
আমি যদি তাদেরকে বের
করেই দেই তবে আল্লাহর
পাকড়াও হতে কে আমাকে
রক্ষা করবে? তোমরা কি
এতটুকু বুঝ না?

٢٠- وَ يَقَدُم لا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ وَ مَالًا إِنْ اَجْرِى اِللهِ وَ مَالًا إِنْ اَجْرِى اِللهِ عَلَى اللهِ وَ مَالًا اِنَا بِطَارِدِ اللّذِيْنَ الْمَنْوَا وَلَيْهِمْ وَلَٰكِنْوَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣- و يقوم من يتصرني من السال المال من المال ال

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে বললেন- 'হে আমার কওম! আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি না। আমার এ কাজের বিনিময়

আল্লাহ তাআ'লার যিন্মায় রয়েছে। তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দেবো এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এ কথাই বলা হয়েছিল, যার উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলঃ

مر بروه الذين يدعون ربوه مبالغدوة و العشِيّ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بِالغدوة و العشِيّ

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! সকাল-সন্ধ্যায় যারা তাদের প্রতিপালককে ডেকে থাকে ঐসব (দরিদ্র মু'মিন) লোকদেরকে তুমি তোমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না।" (৬ ঃ ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وكذلك فتنا بعضهم ببعض لِيقولوا اهؤلاء من الله عليهم مِن بيننا النه باعلم بالشّاكِرِينَ -

অর্থাৎ "এভাবেই আমি তাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে– এদের উপরই কি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে অনুগ্রহ করেছেনঃ আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবহিত ননঃ" (৬ঃ ৫৩)

(৩১) আর আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ভাভার রয়েছে, এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানি না. আর আমি এটাও বলি না যে. আমি ফেরেশ্তা, আর যারা তোমাদের চোখে হীন আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে কোন নিয়ামত দান করবেন না: তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, আমি তো এরপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

٣١- و لا اقدولُ لكم عِنْدِي خَدْرَانِ اللّهِ وَ لا اعْلَمُ اللّهِ وَ لا اعْلَمُ اللّهِ وَ لا اعْلَمُ اللّهُ الْغَيْبُ وَلا اقدلُ إنِّي مَلَكُ وَ لا اقدرُ لللّهِ اللّهِ اللّهُ اعْلَمُ لِمَاللّهُ اعْلَمُ لِمَا اللّهُ اعْلَمُ لِمَا اللّهُ اعْلَمُ لِمَا اللّهُ اعْلَمُ لِمَا اللّهُ انْفَى اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَالْمِينَ وَ اللّهُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَالْمِينَ وَ اللّهُ اللّهُ

হ্যরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে খবর দিচ্ছেনঃ আমি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমাদের সকলকে তাঁর ইবাদত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করছি। এর দ্বারা তোমাদের নিকট থেকে মাল-ধন লাভ করার আমার উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্যে আমার উপদেশ সাধারণ। যে এটা কবুল করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। আল্লাহর ধন ভান্ডারকে হেরফের করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না। তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা জানতে পারি। আমি ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছিনা। বরং আমি একজন মানুষ মাত্র। আমাকে আল্লাহ রাসূল করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং আমার রিসালতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে তিনি আমাকে কতকগুলি মু'জিযাও দিয়েছেন। যাদেরকে তোমরা ইতর ও লাঞ্ছিত বলছো, তাদের ব্যাপারে আমি এ উক্তি করতে পারি না যে, তাদেরকে তাদের সৎ কার্যের বিনিময় প্রদান করা হবে না। তাদের ভিতরের খবরও আমি জানি না। তাদের অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তবে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে। যারা তাদের পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি।

(৩২) তারা বললো তে নৃহ
(আঃ)! তুমি আমাদের সাথে
বিতর্ক করেছো, অনন্তর সেই
বিতর্ক অনেক বেশি করেছো,
স্তরাং যে সম্বন্ধে তুমি
আমাদের ভয় দেখাছ তা
আমাদের সামনে আনয়ন কর,
যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(৩৩) সে বললো– ওটা তো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। ٣٧- قَالُواْ يَنْوَحُ قَدَ جَدَلْتَنَا فَا تِنَا بِمَا فَاكْثَرَتَ جِدَالَنَا فَا تِنَا بِمَا تَعَلَّمُ بِمَا الصَّدِقِينَ ٥ الصَّدِقِينَ ٥ الصَّدِقِينَ ٥ الصَّدِقِينَ ٥ اللَّهُ إِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ اِبِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ اللَّهُ اِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ اللَّهُ اِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ النَّهُ وَ مَا اَنْتُمْ اللَّهُ اِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ اللَّهُ اِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ اللَّهُ اِنْ شَاءُ وَ مَا اَنْتُمْ النَّهُ وَ مَا اَنْتُمْ الْمُحْتَمْ النَّهُ وَمَا النَّهُ وَمُعَالِقُولُ الْمُحْتَمْ النَّهُ وَمُعَالِهُ اللَّهُ الْمُحْتَمْ النَّهُ وَمُعَالِقُولُ الْمُحْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتَمِ الْمِحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُعِلَّ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ ال

(৩৪) আর আমার মঙ্গল কামনা
(নসীহত) করা তোমাদের
কাজে (উপকারে) আসতে
পারে না, আমি তোমাদের
যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই
না কেন, যদি আল্লাহরই
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার
ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের
প্রতিপালক, আর তাঁরই কাছে
তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

٣٤- و لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ اردت ان انصع لكم إِنْ كَانَ الله يريد ان يغـويكم هو رود و الله يريد ان يغـويكم هو رود و اليه ترجعون ه

হ্যরত নূহের (আঃ) কওম যে আল্লাহর আ্যাব, গ্যব ও ক্রোধ তাদের উপর অতি সত্তর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তাআ'লা এখানে ওরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বললো− 'হে নৃহ (আঃ)! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শুনালে এবং খুব তর্ক-বিতর্কও করলে, এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার অনুসরণ করবো না এবং তোমার কথা মানবোও না। সুতরাং যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন কর। তিনি তাদের এ কথার উত্তরে বললেন ঃ 'এটাও আমার অধিকারে নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে। তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবে না। যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা ও ধ্বংস করা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা থাকে তবে সত্যি আমার উপদেশ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না। সবারই মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক। তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক। তিনি অত্যাচার করেন না। তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখেরাতের একক মালিক তিনিই। সমস্ত মাখলুক তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৩৫) তবে কি তারা (মক্কার কাফিররা) বলে— সে (মৃহাম্মদ সঃ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও— যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তবে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তিবে, আর (যদি তোমরা অমূলক দাবি করে থাকে। তবে) আমি তোমাদের এই অপরাধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

۳۵ - اَمْ يَقُولُونَ افْتَسَرِّهُ قَسُلُ اِنِ افْسَتَسَرِيْتُهُ فَسَعَسَلَىٰ اِجْسَرامِنِي وَ اَنَا بَسِرِيءُ مِّمَّا اِجْسَرِمُنُونَ وَ

এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! এই কাফিররা তোমার উপর এই অপবাদ দিছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছো। তুমি তাদেরকে বলে দাও— যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তবে এই অপরাধ আমার উপরই বর্তিবে। আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করবো এটা কি সম্ভবং হাঁা, তবে তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছো, তোমাদের এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

(৩৬) আর নৃহের (আঃ) প্রতি
ওয়াহী প্রেরিত হলো– যারা
ঈমান এনেছে তারা ছাড়া
তোমার কওম হতে আর কেউই
ঈমান আনবে না, কাজেই যা
তারা করছে তাতে তুমি মোটেই
দুঃখ করো না।

(৩৭) আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ٣٦- و اُوْجِى إِلَى نُوْحِ اُنَّهُ لَنَّ يُّوْمِنَ مِنْ قَـُومِكَ إِلاَّ مَنْ قَـُدُ اُمَنَ فَلَا تَبُتَئِسُ بِمَا كَانُواْ يُفْعَلُونَ أَ

٣٧- و اصنع الفلك بِاعْيننا و

নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

(৩৮) সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো, আর যখনই তার কওমের প্রধানদিগের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করতো, তখনই তার সাথে উপহাস করতো, সে বলতো বদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাই (একদিন) তোমাদের উপহাস করবো, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করহো।

(৩৯) সুতরাং সত্ত্বই তোমরা জানতে পারবে যে, সে কোন্ ব্যক্তি যার উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দেবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে। وُحْسِينَا وَ لاَ تُخْسَاطِبُنِی فِی الله در ۱۹۶۶ میرود میرود الذّین ظلموا اِنّهم مُغرقون ٥

٣٨- و يُصنعُ الفلكُ و كلّما مُرَّ عَلَيْهِ مَلاً مُرَّ عَلَيْهِ مَلاً مُرَّ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنَّا فَإِنَّ مِنْهُ وَا مِنَّا فَإِنَّا مَا تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَالْمَا تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا فَالْمَا تَسْخُرُونَ مَ

٣٩- فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَـذَابٌ يَخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٍ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নৃহের (আঃ) কওম তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্যে তাড়াহুড়া শুরু করলো তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর বদ দুআ' করতে হযরত নৃহের (আঃ) কাছে ওয়াহী করলেন। তাই হযরত নৃহ (আঃ) বললেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! কাফিরদের মধ্য হতে যমীনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। হে আমার রব! আমি অপারগ হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন।" তখন আল্লাহ তাআ'লা হযরত নৃহের (আঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ 'যারা

ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওম হতে আর কেউই ঈমান আনবে না, কাজেই তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করো না। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দেয়া হবে। পূর্ববর্তী কোন কোন শুরুজনের মতে হযরত নূহকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন কাঠ কেটে তা শুকিয়ে নেন এবং ফেড়ে তক্তা তৈরি করেন। এতে একশ' বছর কেটে যায়। তারপর পূর্ণরূপে নৌকাটি নির্মাণে আরো এক শ' বছর অতিবাহিত হয়। একটি উক্তি এ-ও রয়েছে যে, নৌকাটি নির্মাণ করতে চল্লিশ বছর লেগেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানি ফেড়ে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কাতাদা'র (রঃ) উক্তি এই যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ' হাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দৈর্ঘ্য ছিল বারো শ' হাত এবং প্রস্ত ছিল ছ'শ' হাত। উক্তি এটাও আছে যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্ত ছিল একশ' হাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দর্যা ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) হযরত আবুদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রঃ) হতে একটি 'গারীব আসার বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ারীরা হযরত ঈসার (আঃ) নিকট আবেদন করেঃ "যদি আপনি আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে এমন একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে ব্যক্তি হযরত

কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তাবেয়ীদের হাদীসকে হাদীস না বলে 'আসার' বলা হয়।
 আর যে হাদীসটি কোন এক যুগে বা সর্বযুগে মাত্র একজন লোক বর্ণনা করেছেন ঐ
হাদীসকে 'গারীব' হাদীস বলা হয়।

ন্হের (আঃ) নৌকাটি দেখেছিল, তবে ঐ নৌকাটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতাম!" তাদের কথামত হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি টিলার উপর পৌছলেন এবং সেখানকার এক খণ্ড মাটি উঠালেন। অতঃপর তাদেরকে বললেন ঃ "এটা কে তা তোমরা জান কি?" তারা উত্তরে বলল ঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" তিনি বললেন ঃ "এটা হযরত নৃহের (আঃ) পুত্র হা'মের পায়ের গোছা। তারপর তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা ওর উপর আঘাত করে বললেন ঃ "আল্লাহর হুকুমে উঠে দাঁড়াও।" তৎক্ষণাৎ একজন বৃদ্ধলোক মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি এরূপ বৃদ্ধ অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলে?" লোকটি উত্তরে বললেন ঃ "জ্বি, না। আমি যুবক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে, কিয়ামাত বুঝি সংঘটিত হয়ে গেছে। তাই ভয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেছি।" এরপর ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ "আচ্ছা, হয়রত নৃহের (আঃ) নৌকা সম্পর্কে যা কিছু জান তা আমাদের নিকট ব্রর্ণনা কর।" তিনি বললেন ঃ "নৌকাটি ছিল বারোশ' হাত লম্বা এবং ওর প্রস্থ ছিল ছ'শ'

হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রথমটিতে ছিল চতুম্পদ জন্তু, দ্বিতীয়টিতে ছিল মানুষ এবং তৃতীয়টিতে ছিল পাখি। যখন চতুম্পদ জন্তুগুলির গোবর ছড়িয়ে পড়লো তখন আল্লাহ তাআ'লা হযরত নৃহের (আঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ "হাতীর লেজে নাড়া দাও।" তিনি নাড়া দেয়া মাত্রই তা থেকেনর ও মাদী শুকর বেরিয়ে আসলো এবং মলগুলি খেতে লাগলো। ইঁদুরগুলি নৌকার তক্তাগুলি কাটতে শুরু করলে আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলেনঃ "সিংহের দু'চোখের মধ্যভাগে আঘাত কর।" তিনি তাই করলে ওর নাকের ছিদ্র দিয়ে নর ও মাদী বিড়াল বেরিয়ে এসে এই ইদুরের দিকে অগ্রসর হলো।" হযরত ঈসা (আঃ) লোকটিকে জিজ্জেস করলেনঃ "শহরগুলি যে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে তা হযরত নূহ (আঃ) কি করে জানতে পারলেন?" লোকটি উত্তরে বললেনঃ "তিনি সংবাদ নেয়ার জন্যে কাককে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কাকটি গিয়ে একটি মৃত দেহের উপর বসে পড়ে (সুতরাং সে খবর নিয়ে আসতে খুবই বিলম্ব করে)। সুতরাং তিনি তার উপর বদ দুআ' করেন যে, সে যেন সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এ

কারণেই সে (মানুষের) বাড়িতে ভালবাসা পায় না (বরং সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে)। অতঃপর তিনি কবুতরকে পাঠিয়ে দেন। কবুতরটি ঠোঁটে করে যায়তুনের পাতা এবং পায়ে মাটি নিয়ে ফিরে আসে। ফলে তিনি জানতে পারেন যে, শহর ডুবে গেছে। তিনি কবুতরের গলায় গলাবন্ধ পরিয়ে দিলেন এবং তার জন্যে নিরাপত্তার ও প্রীতির দুআ' করলেন। এ কারণেই সে বাড়িতে ভালবাসা পেয়ে থাকে।" হাওয়ারীরা বললাঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন।" তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করবেন এবং আরো কিছু বর্ণনা করবেন। তিনি বললেনঃ "এ লোকটি কি ভাবে তোমাদের সাথে থাকতে পারে? তার তো রিয্ক অবশিষ্ট নেই। অতঃপর তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "তুমি যেমন ছিলে তেমনই হয়ে যাও।" সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ মাটি হয়ে গেলেন।

হযরত নৃহ (আঃ) নৌকাটি নির্মাণ কার্যে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিররা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেলো। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে থাকলো। কেননা, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করতো। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি। তিনি তাদের বিদ্রুপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেনঃ "আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছো, কিন্তু জেনে রেখো যে, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করবো। সুতরাং তোমরা সত্ত্বই জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে যা কখনো দূর হবার নয়।"

(৪০) অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছলো এবং যমীন হতে পানি উপলিয়ে উঠতে লাগলো, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণী (র-প্রাণী) হতে এক একটি নর ও এক একটি মাদী অর্থাৎ দু'দু'টি করে তাতে

٤- حَتَى إِذَا جَاءَ امْرُنَا وَ فَارَ التَّيْرِ وَ فَارَ التَّيْرِ وَ فَارَ التَّيْرِ وَ أَهْ لَكَ
 التَّنْوُر قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنَ مُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اهْ لَكَ

(নৌকাতে) উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবার বর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকে; আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনে নাই।

আল্লাহ তাআ'লা হযরত নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং যমীনের ম ধ্য থেকেও পানি উথলিয়ে উঠে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

فَفَتَحْنَا أَبُواَبُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِّنَهُمِرٍ . وَ فَجْرَنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَدْرَ . وَ حَمَلُنَا هُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَ دُسُرٍ- تَجْرِى بِاعْيُنِنَا جَزَاءً " لَكُن كُفْرَ . وَ حَمَلُنَا هُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَ دُسُرٍ- تَجْرِى بِاعْيُنِنَا جَزَاءً " لَكُن كُفْرَ .

অর্থাৎ "অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম। আর যমীন হতে ফোয়ারাসমূহ জারী করে দিলাম, অতঃপর (উভয়) পানি অবধারিত কাজের জন্যে সম্মিলিত হলো আর আমি তাঁকে (নূহ আঃ কে) তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম। যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সব কিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে করেছিলাম; যার অমর্যাদা করা হয়েছিল।" (৫৪ঃ ১১-১৪)

যমীন হতে পানি উথলিয়ে উঠা সম্পর্কে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনকি চুল্লী হতেও পানি উথলিয়ে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূরেরও উক্তি এটাই। হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে সকাল হওয়া ও ফজরের আলোকিত হওয়া অর্থাৎ সকালের আলো এবং ফজরের ওজ্জ্বল্য। কিন্তু স্পষ্টতর উক্তি প্রথমটিই।

মুজাহিদ (রঃ) ও শা'বী (রঃ) বলেন যে, এই চুল্লীটি কুফায় ছিল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা ভারতে অবস্থিত একটি ঝরণা বা প্রস্রবণ। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এটা জাযীরায় অবস্থিত একটি নদী যাকে 'আইনুল অরদাহ' বলা হয়। কিন্তু এসব উক্তি গারীব বা দুর্বল। মোট কথা, এ সব নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া মাত্রই হযরত নূহকে আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর সাথে নৌকায় প্রত্যেক প্রকারের এক জোড়া করে প্রাণী উঠিয়ে নেন। একটি করে নর এবং একটি করে মাদী। বলা হয়েছে যে, প্রাণহীন মাখলুকের জন্যেও এই নির্দেশ ছিল। যেমন গাছপালা ও লতাপাতা। কথিত আছে যে, হয়রত নূহ (আঃ) সর্বপ্রথম যে পাখিটিকে নৌকায় উঠান তা ছিল 'দাররা' নামক পাখি। আর জন্তুগুলির মধ্যে সর্বশেষে যে জন্তুটিকে উঠান তা ছিল গাধা। শয়তান গাধাটির লেজ ধরে লটকে যায়। সে নৌকায় উঠার ইচ্ছা করে, কিন্তু শয়তান ওর লেজ ধরেছিল বলে তার কাছে খুবই ভারী বোধহয় এবং উঠতে সক্ষম হয় না। হয়রত নূহ (আঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি উঠে যাও যদিও শয়তান তোমার সাথে রয়েছে।" সুতরাং তারা উভয়েই নৌকায় আরোহণ করে।

কোন কোন শুরুজন বলেন যে, হযরত নৃহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা সিংহকে তাঁদের সাথে নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হচ্ছিলেন। অবশেষে তার জ্বর হয়ে যায়। তখন তাঁরা তাকে নৌকায় উঠিয়ে নেন।

হ্যরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নৃহ (আঃ) যখন সমস্ত জল্প এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নেন তখন তাঁর সঙ্গীগণ তাঁকে বলেনঃ "পশুগুলি কিরপে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকতে পারে, অথচ তাদের সাথে সিংহ রয়েছে?" তখন আল্লাহ তাআ'লা সিংহের উপর জ্বর চাপিয়ে দেন। যমীনে অবতারিত প্রথম জ্বর ছিল এটাই। অতঃপর জনগণ ইঁদুরের অভিযোগ আনয়ন করে বলেন ঃ "এই দুষ্ট প্রাণী আমাদের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষ নষ্ট করে দিছেে!" তখন আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে সিংহ হাঁচি ফেললো এবং সেই হাঁচির সাথে বিড়াল বেরিয়ে আসলো। ফলে ইঁদুর এক প্রান্তে লুকিয়ে গেল।"

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

وَاهْلُكَ إِلا مَنْ سَبِقَ عَلَيْهِ الْقُولُ

অর্থাৎ হে নৃহ (আঃ)! তুমি নৌকায় তোমার পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও। তারা হচ্ছে তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর আত্মীয় স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে নাই তাদেরকে নৌকায় উঠানো চলবে না। ইয়াম নামক তাঁর এক পুত্রও ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেও পৃথক হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। সেও আল্লাহর রাস্লকে (অর্থাৎ তার স্বামী নূহকে আঃ) অস্বীকার করেছিল।

ু অর্থাৎ হে নূহ (আঃ)! তোমার কওমের মধ্যে যারা ঈমানু এনেছে তাদেরকেও তোমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও। কিন্তু এই মু'মিনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ' বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক। তাদের মধ্যে স্ত্রী লোকও ছিল। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিল বাহাত্তর জন। একটি উক্তি আছে যে, তারা ছিল মাত্র দশজন। একটি উক্তি এও রয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর তিন পুত্র। তাঁরা হচ্ছেন- সাম, হাম ও ইয়াফাস। আর ছিলেন চার জন স্ত্রী লোক। তিন জন তো ছিলেন এই তিন পুত্রের স্ত্রী এবং অন্য একজন ছিলেন (তাঁর কাফির পুত্র) ইয়ামের স্ত্রী। এ কথাও বলা হয়েছে, চতুর্থ স্ত্রী লোকটি ছিল স্বয়ং হযরত নূহের (আঃ)-এর স্ত্রী। কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং প্রকাশ্য কথা এটাই যে, হয়রত নূহের (আঃ) স্ত্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সে তার কওমের দ্বীনের উপরই ছিল। তাই, যেমনভাবে হযরত লুতের (আঃ) স্ত্রী ধ্বংস হয়েছিল, তেমনিভাবে হযরত নূহের (আঃ) স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

٤١- و قَالَ أَركَبُوا فِيهَا بِسَمِ اللهِ مَجْرِبَهَا وَ مُرْسَهَا

<sup>(</sup>৪১) আর সে (নৃহ আঃ)
বললো- তোমরা এতে (এই
নৌকায়) আরোহণ করে, এর
গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই

নামে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান।

- (৪২) আর সেই নৌকাটিই
  তাদেরকে নিয়ে পর্বত তৃল্য
  তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো,
  আর নৃহ (আঃ) স্বীয় পুত্রকে
  ডাকতে লাগলো, এবং সে ছিল
  ভিন্ন স্থানে, আমার পুত্র!
  আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে
  যাও এবং কাফিরদের সাথে
  থেকো না।
- (৪৩) সে বললো— আমি এখনই
  কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ
  করবো যা আমাকে পানি হতে
  রক্ষা করবে। সে (নৃহ. আঃ)
  বললো— আজ আল্লাহর শান্তি
  হতে কেউই রক্ষাকারী নেই,
  কিন্তু যার উপর তিনি দয়া
  করেন, ইতিমধ্যে তাদের
  উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ
  অন্তরাল হয়ে পড়লো, অতঃপর
  সে ডুবে গেল।

٤٢ - وَ هِىَ تُـجُـــِرِى بِهِمَ فِيُ مَوْجٍ كَالُجِبَالِّ وَ نَادٰى نُوْرُحُ ابنه و كان فِي مُعْزِلٍ يَبني أَركَبُ مَسَعَنَا وَلاَ تَكُنُّ مَّعَ الْكُفِرِينُنَ ٥ ٤٣ \_ قَالَ سَا وَيُ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اُمْرِ اللَّهِ إِلَّا رد لله رعم من رجم و حسال بينهسم

المُغْرِقِينَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা হযরত নৃহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেনঃ এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখো যে, এর চলনগতি আল্লাহরই নামের বরকতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তাঁর পবিত্র নামের বরকতেই বটে। আবু রাজা আতারদী (রঃ) مُجْرِيهُا وَ مُرْسَيهُا وَ مُرْسَيهُا

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ انْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّاناً مِنَ الْفَلِمِينَ ـ وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزِلاً مُّبَارِكاً وَ انْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلْيِنَ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর (হে নৃহ. আঃ) যখন তুমি ও তোমার (মু'মিন) সাথীরা নৌকায় বসবে তখন বলো ঐ আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছেন। আর বলো— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতারণ করুন বরকতময় এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।" (২৩ ঃ ২৮) এ জন্যেই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা নৌকায় চড়াই হোক অথবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَ الَّذِيُ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلُكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ـ لِتَسْتَوَا عَلَى ظُهُورِهِ

অর্থাৎ "আর যিনি সর্বপ্রকার বস্তুগুলিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সেই নৌকাসমূহ ও চতুষ্পদ জন্তুগুলিকেও সৃষ্টি করেছেন যেগুলিতে তোমরা আরোহণ করে থাকো। যেন তোমরা ওদের পৃঠের উপর দৃঢ়রূপে বসতে পার।" (৪৩ঃ ১২) এর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারীরূপে হাদীসও এসেছে। ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা সূরায়ে যুখরুফে আসবে। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ
"আমার উন্মত যখন নৌকায় আরোহণ করবে তখন তাদের ডুবে যাওয়া
হতে নিরাপত্তা লাভের উপায় হচ্ছে এই যে, তারা বলবে ঃ بِسُمِ اللَّهِ الْمَلِكِ এই আয়াতিট শেষ পর্যন্ত, আর بِسُمِ اللَّهِ مَقَّ قَدُرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرُو عَلَى مَجُربها وَ مُرْسُهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورٌ رُحِيمٌ وَ مَا وَعَلَى مَجُربها وَ مُرْسُهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورٌ رُحِيمٌ आञ्चार তাআ'লার গুণবাচক নাম رُحِيمٌ وَ غَفُورٌ اللهِ مَا مَا عَلَى مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ وَ مُرْسُهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورٌ رُحِيمً وَ عَلَى مَجُربها وَ مُرْسُها إِنَّ رَبِّى لَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

এই হাদীসটি ইমাম আবুল কা'সিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক লোকদের ব্যাপারে তাদের যুলুমের উপর ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি সত্ত্বর শাস্তি প্রদানকারীও বটে।" এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

অর্থাৎ ঐ নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো। এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগলো যে পানি সারা যমীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও পনেরো হাত উপরে উঠেছিল। আবার এই উক্তিও আছে যে, পানি পর্বতের চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও হযরত নূহের (আঃ) নৌকা আল্লাহ পাকের হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল। স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। যেমন তিনি তাঁর পাক কালামে বলেনঃ

অর্থাৎ "যখন পানি ক্ষীত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদেরকে) নৌকায় আরোহণ করালাম। যেন আমি ঐ ব্যাপারকে তোমাদের জন্যে একটি শ্বরণীয় বস্তু করি, আর শ্বরণকারী কর্ণ ওকে শ্বরণ রাখে।" (৬৯ঃ ১১-১২)

আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَ حَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَ دُسُرٍ . تَجْرِي بِاعْيُنِنا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ . وَلَقَدُ تُركنها أَيْةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

অর্থাৎ "আর আমি তাকে তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম। যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সব কিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে করেছিলাম যার অমর্যাদা করা হয়েছিল। আর আমি এটাকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে থাকতে দিলাম, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কিং" (৫৪ঃ ১৩-১৫)

ঐ সময় হযরত নৃহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দেন। সে ছিল তাঁর চতুর্থ পুত্র। তাঁর নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির। তিনি নৌকায় আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনয়নের এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সেই হতভাগ্য উত্তর দেয়ঃ "না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে যাবো।" একটি ইসরাঈলী বর্ণনায় রয়েছে যে, সে শীশা দ্বারা একটি নৌকা তৈরি করেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানই সবচেয়ে বেশি। কুরআন কারীমে তো তথু এটুকুই আছে যে, তার ধারণায় প্লাবন পর্বতের চূড়ায় পৌছাতে পারবে না। সুতরাং সে যখন সেখানে পৌছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? ঐ সময় হযরত নৃহ (আঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যার উপর তাঁর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে।' বলা হয়েছে যে, এখানে عَاصِم শব্দটি مُعْصُومُ এর অর্থে مَكُسُو শব্দটি كَالِّسَى আর্থ এবং مُطْعُورُم শব্দটি طَاعِم শব্দটি مَكْسُو অর্থে এসেছে। পিতা-পুত্রে এভাবে আলোচনা চলছে এমন সময় এক তরঙ্গ **আ**সলো এবং হযরত নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিলো।

<sup>(88)</sup> जात जाप्ति रुला - एर यभीन श्रीय शानि हूरिय नाख, وَقِـيْلُ يَارُضُ ابْلَعِي مَاءَكِ -٤٤ এবং হে जाসমান! পেমে যাও, وَيُسْمَاءُ اَقْلِعِي وَ غِـيْضَ তখন গানি কমে গেল ও

ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো, আর নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর উপর এসে থামলো, আর বলা হলো– অন্যায়কারীরা আল্লাহর রহমত হতে দূরে। الْمَاءُ وَقُضِى الْاَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْحُودِيّ وَ قِنْيلَ بُعُدًا لِلْمُومِ الظّلِمِيْنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন সমস্ত যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেন যা ওর মধ্য হতে উথলিয়ে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার হুকুম করেন। ফলে পানি কমতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় রক্ষা পায় ভধু নৌকার মু'মিন আরোহীরা। আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জুদীর উপর গিয়ে থেমে যায়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জুদী হচ্ছে জ্যীরায় অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। তথু এই পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে। হযরত কাতাদা<sup>১</sup> (রঃ) বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ্ওর উপর হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে নৌকাটি এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষয় ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে এমনকি এই উম্মতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় বরং ভন্ম ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, জূদী নামক পাহাড়টি মুসিলে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তুর পাহাড়কেই জুদীও বলে।

নাওবা' ইবনু সা'লিম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যার ইবনু হাবীশকে (রঃ) দেখি যে, যখন কুন্দার দরজা দিয়ে তিনি প্রবেশ করেন তখন ডান দিকের কোণে নামাজ পড়ে থাকেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিঃ জুমআ'র দিন আপনি অধিকাংশ সময় এখানেই নামাজ পড়ে থাকেন, এর কারণ কিঃ উত্তরে তিনি বলেনঃ "নূহের (আঃ) নৌকাটি এখানেই লেগেছিল (তাই, আমি এখানে নামায পড়ে থাকি)

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নৌকায় হযরত নূহের (আঃ) সাথে পরিবারবর্গ সহ মোট আশি জন লোক ছিলেন। একশ' পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁরা সবাই নৌকাতেই ছিলেন আল্লাহ তাআ'লা নৌকার মুখ মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেন। এখানে তাঁরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ওটাকে জুদীর দিকে চালিয়ে দেন। সেখানে ওটা থেমে যায়। স্থলের খবর নেয়ার জন্যে হযরত নৃহ (আঃ) কাককে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ কাকটি একটি মৃতদেহ খেতে শুরু করে। ফলে তার ফিরে আসতে খুবই বিলম্ব হয়। তখন তিনি একটি কবুতরকে প্রেরণ করেন। কবুতরটি তার ঠোঁটে যায়তৃন গাছের পাতা এবং পায়ে মাটি নিয়ে ফিরে আসে। এ দেখে হ্যরত নূহ (আঃ) বুঝতে পারেন যে, পানি ভকিয়ে গেছে এবং যমীন প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তিনি জূদীর নিচে অবতরণ করে সেখানে একটি বস্তির ভিত্তি স্থাপন করেন যাকে সামানীন বলা হয়। একদিন সকালে যখন সব ঘুম থেকে জাগরিত হন তখন দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওগুলির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ভাষা ছিল আরবী। একে অপরের ভাষা বুঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হযরত নৃহ (আঃ) তাঁদের সবার মধ্যে অনুবাদকের কাজ করছিলেন। তিনি একজনের ভাষা অপরজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কারণ আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সমস্ত ভাষার জ্ঞান দান করেছিলেন।

হযরত কা'ব ইবনু আহ্বার (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহের (আ) নৌকাটি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে চলাফেরা করছিল। তারপর জুদীর উপর গিয়ে থেমে যায়। হযরত কাতাদা' (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, ১০ই রজব মু'মিনরা ঐ নৌকায় আরোহণ করেছিলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত ওর উপরই অবস্থান করেন। তাঁদেরকে নিয়ে নৌকাটি জুদীর উপর একমাস ধরে খেমে থাকে। অবশেষে মুহাররম মাসের আশ্রার দিন (১০ই মুহাররম) ভাঁরা সবাই ওর উপর অবতরণ করেন। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই প্রকারেই একটি মারফু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সেই দিন তারা রোযাও রেখেছিলেন। এই সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) নবী (সঃ) ইয়াহুদীদের কতকগুলি লোকের নিকট দিয়ে গমন করেন। ঐ দিন ছিল আশ্রার দিন এবং ঐদিন তারা রোযা রেখেছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটা কেমন রোযা?" তারা উত্তরে বললোঃ "এটা এমন একদিন যেই দিনে আল্লাহ তাআ'লা হযরত মৃসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে (নদীতে) ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দিনই হযরত নৃহের (আঃ) নৌকা জ্দীর উপর লেগেছিল। সুতরাং ঐ দিন এই দু'জন নবী আল্লাহ তাআ'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোযা রেখেছিলেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমিই তো হযরত মৃসার (আঃ) বেশি হকদার এবং এই দিন রোযা রাখারও বেশি হকদার।" অতএব, তিনি ঐ দিন রোযা রাখেন এবং সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আজ রোযা রেখেছে তারা যেন এই রোযা পূর্ণ করে। আর যারা কিছু খেয়েছে তারা যেন এই দিনের বাকি অংশে আর কিছু না খায়।"

ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'অন্যায়কারীরা আল্লাহর রহমত হতে দূরে।' তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। কেউই রক্ষা পায় নাই। নবীর (সঃ) সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যদি আল্লাহ তাআ'লা হযরত নূহের (আঃ) কওমের কোন একজনের উপরও দয়া করতেন তবে শিশুর মাতার উপরই দয়া করতেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "নূহ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে সাড়ে নয়শ' বছর অবস্থান করেন। তিনি একটি গাছ রোপণ করেছিলেন। একশ' বছর ধরে গাছটি বড় হতে থাকে। তারপর তিনি গাছটি কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করেন। লোকেরা উপহাস করে যে, স্থলে তিনি কেমন করে নৌকা চালাবেনঃ উন্তরে তিনি তাদেরকে বলেনঃ "সত্ত্বই তোমরা স্বচক্ষে দেখে নেবে।" যখন তিনি নৌকাটির নির্মাণকার্য শেষ করেন এবং পানি যমীন হতে উথলিয়ে উঠতে এবং আকাশ হতে বর্ষিতে শুরু করে, আর অলি-গলি ও রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত হতে থাকে, তখন ঐ শিশুর মাতা, যার

এই হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটি এই সনদে গরীব বা
দুর্বল বটে, কিন্তু এর কতক অংশের সাক্ষী সহী-হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

শিশুর প্রতি অসীম মমতা ও ভালবাসা ছিল, শিশুকে নিয়ে পর্বতের দিকে চলে গেল এবং তাড়াতাড়ি পর্বতের উপর চড়তে শুরু করলো। এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠে দেখলো যে, পানি সেখানেও পৌছে গেছে তখন সে চূড়ায় উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু পানি সেখানে পৌছে গেল। যখন ক্ষন্ত পর্যন্ত পানি হয়ে গেল তখন সে শিশুটিকে দু'হাতে নিয়ে উপর দিকে উঁচু করে ধরলো। কিন্তু পানি সেখানেও পৌছে গেল এবং মা ও শিশু উভয়েই পানিতে ডুবে গেল। সুতরাং সেই দিন যদি কোন কাফিরই রক্ষা পেতো তবে আল্লাহ তাআ'লা ঐ শিশুর মাতার উপর রহমত করতেন।"

- (৪৫) আর নৃহ (আঃ) নিজ প্রতিপালককে ডাকলো এবং বললো হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।
- (৪৬) তিনি (আল্লাহ) বললেন—
  হে নৃহ! এই ব্যক্তি তোমার
  পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে
  অসৎ কর্মপরায়ণ, অতএব,
  তুমি আমার কাছে এমন
  বিষয়ের আবেদন করো না, যে
  সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই;
  আমি তোমাকে উপদেশ দিছি
  যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের
  অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

83 - و نَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَ إِنَّ وَعُدَكَ النِّحَتَّ وَ اَنْتَ اَحْلَكَمُ النِّحِمِيْنَ ٥

27- قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ وَالْكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ وَالْكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْنَعُ لِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ لَكَ بِهِ عِلْمَ لَكَ إِنَّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ عِلَيْسَ كَ وَنَ عَلْمُ لَكَ إِنَّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ عِلَيْسَ فَكَ إِنَّ مَا لَيْسَ لَكَ إِنِي عَلَيْسَ لَكَ إِنَّهُ عَلَيْسَ لَكَ إِنَّهُ عَلَيْسَ لَكَ إِنِي مَا لَيْسَ لَكَ إِنْ تَكُونَ عَلَيْسَ لَكَ إِنِي مَا لَيْسَ لَكَ إِنِي عَلَيْسَ فَلَ الْمُحْفِلَةُ لَنْ تَكُونَ مَا لَيْسَ لَكَ إِنْ الْمُحْفِقِيلِيْسَ فَا الْمُحْلِقِيلِيْسَ فَا لَيْسَ لَكَ إِنْ الْمُحْلِقِيلِيْسَ فَا الْمُحْلِقِيلِيْسَ فَا اللّهُ اللّه

এই হাদীসটি তাফসীরে ইবনে জারীর ও তাফসীরে ইবনে আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে। এই
সনদে এটা গরীব বা দুর্বল। কা'বুল আহবার (রঃ) ও মুজাহিদ ইবনু জুবাইর (রঃ) ,হতেও
শিশু ও তার মাতার ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

(৪৭) সে (নৃহ, আঃ) বললো – হে
আমার প্রতিপালক! আমি
আপনার নিকট এমন বিষয়ের
আবেদন করা হতে আশ্রয়
চাচ্ছি, যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান
নেই, আর যদি আপনি
আমাকে ক্ষমা না করেন এবং
আমার প্রতি দয়া না করেন,
তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট
হয়ে যাবো।

٤٧ - قَالَ رُبِّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ الْهِ الْمِنْ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الل

এটা মনে রাখা দরকার যে, হযরত নৃহের (আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ডুবন্ত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি প্রার্থনায় বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! এটা তো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত ছিল। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা করেছিলেন এবং এটাই অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল?" উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বললেনঃ "তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমার এই ওয়াদা ছিল মু'মিনদেরকে নাজাত দেয়া। আমি বলেছিলামঃ

و اَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبْقُ عَلَيْهِ الْقُولُ

অর্থাৎ তোমার পরিবারবর্গকেই নৌকায় উঠিয়ে নাও, কিন্তু তাকে নয় যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে। (১১ঃ ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং পানিতে ডুবে যাবে।

এটাও শ্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি লোকের মতে সে প্রকৃত পক্ষে হযরত নূহের (আঃ) পুত্র ছিলই না। কেননা, তাঁর বীর্যে তার জন্ম হয় নাই, বরং ব্যভিচারের মাধ্যমে সে জন্মগ্রহণ করেছিল। আবার কারো কারো উক্তি এই যে, সে ছিল হযরত নূহের(আঃ) স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু এই দু'টি উক্তিই ভুল। বহু গুরুজন স্পষ্ট ভাষায় এটাকে ভুল বলেছেন। এমনকি হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং বহু পূর্ববর্তী গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। আল্লাহ তাআ'লার الله الله দিক্তয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়) এই উক্তির তাৎপর্য এটাই যে, তিনি হযরত নূহের (আঃ) যে পরিবারকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছিলেন তাঁর ঐ ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটাই সঠিক ও আসল কথা। এ ছাড়া অন্য দিকে যাওয়া ভুল ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ এমনই মর্যাদাবান যে, তাঁর মর্যাদা কোন নবীর ঘরে ব্যভিচারিনী স্ত্রী রাখা কখনো কবুল করতে পারে না। এটা চিন্তা করার বিষয় যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারে যারা অপবাদ দিয়েছিল তাদের উপর আল্লাহ পাক কতই না রাগান্বিত হয়েছিলেন। হযরত নূহের (আঃ) ঐ ছেলেটি তাঁর পরিবারভুক্ত না হওয়ার কারণ স্বয়ং কুরআন পাকই বর্ণনা করেছে যে, তার আমল ভাল ছিল না।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এক কিরআতে انَّهُ عَمِلَ عَمَلاً غَيْرُ صَالِح রয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি রাস্লুল্লাহকে (সাঃ) انَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح বলতে শুনেছিঃ

قُلُ ينعِبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيْعًا۔

অর্থাৎ (আল্লাহ পাকের উক্তি) 'হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন। (৩৯ঃ ৫৩) আর এতে তিনি কোনই পরওয়া করেন না। ﴿وَالْمُ فُورُ الرَّحِيْمُ الْفَفُورُ الرَّحِيْمُ الْفَفُورُ الرَّحِيْمُ ।" অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এটাকে انْدُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح পড়েছেন উম্মূল

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে এই হাদীসটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মু'মিনীন। আর বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, তিনিই হচ্ছেন আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ)। কারণ উম্মে সালমা ছিল তাঁর কুনইয়াত বা পিতৃপদবী যুক্ত নাম। তবে এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) কা'বার পার্শ্বে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে "فَخَانَا هُنَا الله الله " আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। বরং হযরত নূহের (আঃ) ন্ত্রীর খিয়ানত তো ছিল এই যে, সে লোকদেরকে বলতোঃ "এই লোকটি (হযরত নূহ আঃ) পাগল। আর হযরত লুতের (আঃ) স্ত্রীর খিয়ানত ছিল এই যে, তাঁর কাছে মেহমানরা আসলে সে জনগণকে খবর দিয়ে দিত। অতঃপর তিনি "انَّهُ عَمْلُ عَنْدُرُ صَالِحٍ" পাঠ করেন।

(৪৮) বলা হলো- হে নৃহ (আঃ)!

অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে

সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে,

যা তোমার উপর নাযিল হবে

এবং সেই দলসমূহের উপর

যারা তোমার সাথে রয়েছে;

আর অনেক দল এরপও হবে

যাদেরকে আমি কিছুকাল

26- قِلْهُ لَيْنُوكُ الْهِطُ بِسَلْمِ مِّنَّا وَ بَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى اُمْرِم مِسَّنَ مُسَعَكَ وَ اُمْمَ

এটা আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবো, তৎপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি। ر وره وود وي رر و ودسياً سنمر عهم ثم يمسهم مِناً عَذَابُ الْيِمِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জুদী পর্বতের উপর থেমে গেল তখন নৃহকে (আঃ) বলা হলো— তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু'মিনদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হলো যে, তারা পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্তু (পরকালে) সত্ত্বই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তির দ্বারা পাকড়াও করা হবে। যেমন এটা হয়রত মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তাআ'লা তুফান বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানি বন্ধ করে দিলো এবং ওর উথলিয়ে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আকাশেরও দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো যা তখন পর্যন্ত পানি বর্ষণ করতেই ছিল। সুতরাং এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। তখন থেকেই পানি কমতে শুক্ত করলো।

আহলে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ই তারিখে হ্যরত নৃহের(আঃ) নৌকাটি জুদী পাহাড়ের উপর লেগেছিল। দশম মাসের প্রথম তারিখে পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে। এর চল্লিশ দিন পর নৌকায় আরোহণ করার ছিদ্রটি পানির উপর দেখা যেতে লাগল। তারপর হ্যরত নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানবার উদ্দেশ্যে কাককে পাঠালেন। কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায় তিনি কবুতরকে প্রেরণ করেন। কবুতরটি ফিরে আসে। তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায় নাই। তিনি কবুতরটিকে হাতে করে ভিতরে নিয়ে আসেন। সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যার সময় সে ঠোঁটে করে যয়তুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে আল্লাহর নবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে। এর

সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবুতরটি ফিরে আসলো না। এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, সুদীর্ঘ এক বছর পর হযরত নূহ (আঃ) নৌকাটির আবরণ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসে— হে নূহ (আঃ)! আমার পক্ষ হতে অবতারিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়।

(৪৯) এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদ
সমৃহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি
তোমার কাছে ওয়াহী মারকত
পৌছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা
না তুমি জানতে, আর না
তোমার কওম; অতএব, তুমি
ধৈর্য ধারণ কর; নিক্য় শুভ
পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই।

29- تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَلَيْبِ

نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا الْنُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا الْنَتَ وَ لَا قَنُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

আল্লাহ তাআ'লা নবীকে (সাঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! নূহের (আঃ) এই ঘটনা এবং এই ধরনের অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমিও জানতে না এবং তোমার কওমও না কিন্তু ওয়াহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি। আর তুমি জনগণের সামনে এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাকো যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে। অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর কোন খবর রাখতে, না তোমার কওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করতো যে, হয়তো তুমি এগুলো কারো নিকট থেকে জেনে নিয়েছো। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ওয়াহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছো। আর এই ওয়াহী ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমার কওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্ত্বই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করবো এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী রাখবো। যেমন আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শক্রদের উপর বিজয় দান করেছিলাম। আল্লাহ পাক বলেনঃ

راناً كَنْنُصُرُ رُسِلْناً وَالَّذِينَ أَمْنُواْـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করবো।" (৪০ঃ ৫১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ -

অর্থাৎ "আমার বিশিষ্ট বান্দা অর্থাৎ রাস্লদের জন্যে এই সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে; নিঃসন্দেহে তারা জয়ী হবে।" (৩৭ঃ ১৭১-১৭২) তাই এখানেও আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَاصِبِر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ -

অর্থাৎ (হে নবী. সঃ) তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ পরিণাম মুব্তাকীদের জন্যেই।

- (৫০) আর আ'দ (সম্প্রদায়) এর প্রতি তাদের ভাই হুদ (আঃ)-কে (রাস্লরূপে) প্রেরণ করলাম; সে বললো— হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই, তোমরা ভধু মিধ্যা উদ্ভাবনকারী।
- (৫১) হে আমার কওম! আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন বিনিমর চাই না, আমার বিনিমর তথু তারই যিমার রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বঝ না?
- (৫২) আর হে আমার কওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জ্বন্যে) তোমাদের

٥- وَ إِلَى عَادٍ اَخَاهُمُ هُـوداً قَالُ مُعَادٍ اخَاهُمُ هُـوداً قَالُ مَا قَالُ مَا يَعْدُوا الله مَا لَكُمُ مِسْنُ إِلَهٍ عَيْدُهُ إِنْ اَنْدُمُ لَلهُ مَا لَكُمُ مِسْنُ إِلهٍ عَيْدُهُ إِنْ اَنْدُمُ لِللهِ عَيْدُهُ إِنْ اَنْدُمُ إِلّا مُفْتَدُونَ ٥

٥١- يُقَـوِّمِ لَا اَسْـنَلُكُمْ عَلَيـُهِ اَجُرَّا إِنْ اَجْرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

٥٢- وَ يَقُومِ استَغْفِرُوا ِ رَبُّكُمُ

৭৬

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দেবেন, আর তোমরা পাপে লিপ্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

আল্লাহ তাআ'লা হযরত হূদকে (আঃ) তাঁর কওমের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কওঁমকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ যাদের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছো। এমনকি তাদের নাম ও অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরো বলেনঃ আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি না। এর প্রতিদান স্বয়ং আমার প্রতিপালক আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ কথাটুকুও বুঝতে পারছ না যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ বাতলিয়ে দিচ্ছেন অথচএর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছেন নাং তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকো। এ দু'টো যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দেবেন এবং তার কাজও সহজ হয়ে যাবে। আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফাযত করবেন। জেনে রেখো যে. তোমরা যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্যে খুবই উপকারী। আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্যে অবশ্য কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, সঙ্কীৰ্ণতা থেকে প্ৰশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করে না।

(৫৩) তারা বললোঃ হে হুদ
(আঃ) তুমি তো আমাদের
সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন
কর নাই এবং আমরা তোমার
কথায় তো আমাদের উপাস্য
দেবতাদেরকে বর্জন করতে
পারি না, আর আমরা কিছুতেই
তোমার প্রতি বিশ্বাস
স্থাপনকারী নই।

(৫৪) আমাদের কথা তো এই যে,
আমাদের উপাস্য দেবতাদের
মধ্য হতে কেউ তোমাকে
দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে; সে
বললাঃ আমি আল্লাহকে
সাক্ষী করছি এবং তোমরাও
সাক্ষী থেকো, আমি ঐ সব
বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে
তোমরা শরীক সাব্যস্ত করছো।
(৫৫) তাঁকে ছেড়ে, অনস্তর
তোমরা সবাই মিলে আমার
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও,
অতঃপর আমাকে সামান্য
অবকাশও দিয়ো না।

(৫৬) আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবারই ঝুটি তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত। ٥٣ - قَالُوا يَهُوُدُ مَا جِئْتَنَا بِبُيِنَةٍ
وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْهَتِنَا عَنَ 
قَصَوْلِكَ وَمصَا نَحْنُ لَكَ 
بِمُؤْمِنِيْنَ ٥

48- إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَدِدُ اللهِ تِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي الشَّهِدُ اللهُ وَ الشَّهَدُوا الْبِي بَرِي وَ مِسْمًا الله وَ الشَّهَدُوا الْبِي بَرِي وَ مِسْمًا تَشْدِرِكُونَ وَ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٥٥- مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً وُسَّ لَا تُنَظِّرُونَ ٥

٥٦- إِنِّى تَوكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رُبِّى وَ وَرَبِّكُمْ مُكَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ الْجَالِاَ هُوَ الْجَالَةِ إِلاَّ هُوَ الْجَالَةِ إِلاَّ هُو الْجَالَةِ إِلاَّ هُو الْجَالَةِ أَنْ رَبِّي عَلَىٰ الْجَالَةِ مُنْ الْجَالَةِ مَ اللّهِ اللّهُ الْجَالَةِ مَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত হুদের (আঃ) কওম তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে বললোঃ 'হে হুদ (আঃ)! তুমি যেই দিকে আমাদেরকে আহবান করছো তার তো কোন দলিল প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছো না। আর আমরা এটা করতে পারি না যে, তোমার কথায় আমাদের মা'বৃদগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করবো। আমরা এগুলি ছাড়বোও না এবং তোমাকে সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবো না। বরং আমাদের তো ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে আমাদের মা'বুদগুলির উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা ক রছো এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করছো, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে পারে নাই। তাই, তাদের কারো মার তোমার উপর পতিত হয়েছে। ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই কথা তনে আল্লাহর নবী হ্যরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ 'যদি তাই হয় তবে জেনে রেখো যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বুদের ইবাদত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ ও মুক্ত। এখন তথু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে মা'বুদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন কর। আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না এবং আমার প্রতি কোন সমবেদনাও প্রকাশ করো না। আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যতদূর ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করো না। আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমার ক্ষতি করার কারো সাধ্য নেই। এমন কেউ নেই যে, তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি কখনো অত্যাচার করেন না। তিনি সরল ও সঠিক পথে রয়েছেন। বান্দাদের ঝুটি তাঁর হাতের মুঠের মধ্যে রয়েছে। সম্ভানের উপর পিতামাতার যে দয়া রয়েছে, মু'মিন বান্দার উপর আল্লাহর দয়া এর চেয়ে বহুগুণ বেশি রয়েছে। তিনি পরমদাতা ও দয়ালু। তাঁর দান ও দয়ার কোন শেষ নেই। এ কারণেই কতকগুলি লোক বিভ্রান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ে।'

হযরত হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। তিনি আ'দ সম্প্রদায়ের জন্যে তাঁর এই উক্তির মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের বহু দলিল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া কারো কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে উপাসনার যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর তোমরা তাকে ছাড়া যে সব মা'বুদের ইবাদত করছো সেই সবগুলি বাতিল সাব্যস্ত হলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং ইখতেয়ার একমাত্র তাঁরই। সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

(৫৭) অতঃপর যদি তোমরা ফিরে পাকো, তবে আমাকে যে পরগাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তো ওটা তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি; আর আমার প্রতিপালক ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের আবাদ করে দেবেন, এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করছো না; নিক্ষ আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাকেন।

(৫৮) আর যখন আমার (শান্তির হকুম এসে পৌছলো তখন আমি হুদকে (আঃ) এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন শান্তি হতে। ٥٧- فَإِنْ تَوُلُّواْ فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسُتَخُلِفُ اَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسُتَخُلِفُ رَبِّى قَسُومًا غَسَيْسُرَكُمْ وَلاَ تَضَرُّونَهُ شَيْتًا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ تَضَرُّونَهُ شَيْتًا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً خَفِيظٌ ٥

٥٨- وَ لَمَّا جَاءَ آمُرِنَا نَجَينَا هُوَدُا وَ لَمَّا جَاءَ آمُرِنَا نَجَينَا هُوَدُا وَ الَّذِينَ آمُنُوا مَسَعَكُ هُوَدًا وَ الَّذِينَ آمُنُوا مَسَعَكُ مِنْ بِرُحُمَةٍ مِنْ الْحَدَينَا الْمُ مِنْ عَلَيْ فَا بِعَلِينُظٍ ٥

(৫৯) আর এরা ছিল আ'দ
সম্প্রদায়, যারা নিজেদের
প্রতিপালকের নিদর্শনগুলিকে
অস্বীকার করলো এবং তাঁর
রাস্লদেরকে অমান্য করলো,
পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে
এমন লোকদের কথামত চলতে
লাগলো যারা ছিল যালিম,
হঠকারী।

(৬০) আর এই দুনিয়াতেও অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং কিয়ামতের দিনও; ভালরূপে জেনে রেখো! আ'দ নিজ প্রতিপালকের সাথে কৃফরী করলো; আরো জেনে রেখো, দূরে পড়ে গেল আ'দ রহমত হতে যারা হুদের (আঃ) কওম ছিল। 9 ٥- وَ تِلْكَ عَادُ جَحَدُوْا بِالْبَ وَ ٥٠ وَ تِلْكَ عَادُ جَحَدُوْا بِالْبَ وَ الْبَعُوا وَسُلَهُ وَ الْبَعْوا وَسُلَهُ وَ الْبُعْوا وَسُلَهُ وَ الْبُعُوا وَسُلَهُ وَ الْبُعْوا وَسُلَهُ وَ الْبُعْوا وَسُلَهُ وَ الْبُعْوا وَسُلَهُ وَ الْبُعْوا وَسُلَهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

٦٠- وَ اتَبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدَّنيا لَهُ الدَّنيا لَكُورَ الْقَلِيدَ الْمُ الْآلِكَ الْآلِكِ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكِ الْآلِكِيلِيَّ الْآلِكِ الْآلِلْكِلْكِ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِلْكِيلِلْ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِكِيلِيَالِلْكِيلِيَالِلْآلِلْكِيلِيلِكِيلِيلِيلِيلِيل

হ্যরত হুদ (আঃ) তাঁর কওমকে বলতে লাগলেনঃ 'আমার কাজটি আমি পূর্ণ করেছি। আল্লাহর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা মান্য না কর তবে এর শান্তি তোমাদের উপর পতিত হবে, আমার উপর নয়। আল্লাহ তাআ'লার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাদের স্থলে তিনি এমন জাতিকে আনয়ন করবেন যারা তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁরই ইবাদত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই পরওয়া করেন না। তোমাদের কৃষরী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর শান্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শান্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও বরকত হতে শূন্য এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিবাত্যা তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। এ সময় হযরত হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে এই শান্তি থেকে রক্ষা পেয়ে

গেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। এরাই ছিল আ'দ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর নবীকে মানে নাই। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নবীকে অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নবীকেই অমান্যকারী। আ'দ সম্প্রদায় ঐ লোকদেরকেই মেনে চলতো যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধত। এদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দাদের লা'নত বর্ষিত হলো। এই দুনিয়াতেও তাদের আলোচনা হতে থাকলো লা'নতের সাথে এবং কিয়ামতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, আ'দ সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

হযরত সুদ্দীর (রঃ) উক্তি এই যে, এই আ'দ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত নবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের ভাষায় আল্লাহ তাআ'লার লা'নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে।

(৬১) আর আমি সামূদ (সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের ভাই সালেহকে (আঃ) নবীরূপে প্রেরণ করলাম, সে বললোঃ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই। তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন. অতএব তোমরা (নিজেদের পাপের জন্যে) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিক্য়ই আমার প্রতিপালক নিকটে রয়েছেন. (এবং তিনি আবেদন) গ্রহণকারী।

الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ الْحَاهُمُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَهُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَهُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَهُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهُ فِي اللهُ اللهِ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, তিনি সালেহকে (আঃ) সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা'বুদগুলির ইবাদত পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু করেছিলেন। তোমাদের সবারই পিতা হযরত আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালাতিপাত করছো। তোমাদের পাপের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তাঁরই পানে মনোনিবেশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা করলকারী। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَ إِذَا سَالُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قُرِيبٌ أُجِيبُ دُعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ

অর্থাৎ "(হে নবী সাঃ)! যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, আমি দূরে রয়েছি, না নিকটে রয়েছি, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি (আল্লাহ) নিকটেই রয়েছি, আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। (২ঃ ১৮৬)

(৬২) তারা বললোঃ হে সালেহ (আঃ)! তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের ম ধ্যে আশা-ভরসাস্থল ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তুর নিষেধ উপাসনা করতে করছো; যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষেরা করে এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছো বস্তুতঃ আমরা তো তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি. যা আমাদেরকে দ্বিধাদৃদ্ধে ফেলে রেখেছে।

7۲- قَالُواْ يَصْلِحُ قَدُ كُنْتَ وَلَيْنَا مَسْرَجُ وَاللَّا فَذَا اَتَنْهُنْنَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ اَبَاوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِنَّا تَدْعُونا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِنَّا تَدْعُونا وَلِنَّا لَفِي مُرِيْبٍ ٥ (৬৩) সে (সালেহ আঃ) বললোঃ
হে আমার কওম! আচ্ছা
বলতো, যদি আমি নিজ
প্রতিপালকের পক্ষ হতে
প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি
আমার প্রতি নিজের রহমত
(নুবওয়াত) দান করে থাকেন;
(অতএব) আমি যদি আল্লাহর
কথা না মানি, তবে আমাকে
আল্লাহ (-র শাস্তি) হতে কে
রক্ষা করবে? তবে তো তোমরা
ভধু আমার ক্ষতিই করছো।

٦٣- قَالَ يَقُومُ ارَءَ يَتُم إِن كُنتَ عَلَى بَيْنَةً مِن رَبِي وَ النَّبِي عَلَى بَيْنَةً مِن رَبِي وَ النَّبِي مِن مِنهُ رحمةً فَمَن يَنْصِرنِي مِن اللّهِ إِن عَصَيْبَ فَمَن اللّهِ إِن عَصَيْبَ فَمَن اللّهِ إِن عَصَيْبَ فَمَن اللّهِ إِن عَصَيْبَ فَمَن اللّهِ إِن عَصَيْبَ وَمَن اللّهِ إِن عَنْ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ الللّ

হযরত সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর কওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হযরত সালেহকে (আঃ) বললোঃ এসব কথা তুমি মুখে এনো না। এর পূ<u>র্বে</u> তো আমরা তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে বালি। তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি ও পূজাপার্বন থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছো। কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ দেখাচ্ছ; তাতে আমাদের বড় রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ জেনে রেখো যে, আমি বড দলিলের উপর রয়েছি। আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন রয়েছে। আমার সত্যবাদিতার উপর আমার মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা রয়েছে। আমার কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত রূপ রহমত। এখন যদি আমি তোমাদেরকে এর দাওয়াত না দেই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর তোমাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে আহবান না করি. তবে কে এমন আছে যে, আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে লাগছো না, তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছো।

(৬৪) আর হে আমার কওম! এটা হচ্ছে আল্লাহর উদ্রী যা তোমাদের জন্যে নিদর্শন, অতএব ওকে ছেড়ে দাও, যেন

٦٤- وَ يَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمَّ اللَّهِ لَكُمَ اللَّهِ لَكُمَ اللَّهِ لَكُمَ اللَّهِ لَكُمَ

আল্লাহর যমীনে চরে খায়, আর ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শান্তি এসে পাকড়াও করতে পারে।

(৬৫) অনম্ভর তারা ওকে মেরে ফেললো, তখন সে বললোঃ তোমরা নিজেদের ঘরে আরো তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা এমন ওয়াদা যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

(৬৬) অতঃপর যখন আমার ছ্কুম এসে পৌছলো, আমি সালেহকে (আঃ) এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর বাঁচালাম সেই দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিক্র তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

(৬৭) আর সেই যালিমদেরকে

এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ

করলো, যাতে তারা নিজ নিজ

গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।
(৬৮) যেন তারা সেই গৃহগুলিতে

কখনো বসবাস করে নাই;

ভালরূপে জেনে রেখো! সামৃদ

সম্প্রদায় নিজ প্রতিপালকের

সাথে কুফরী করলো; জেনে

রেখো, সামৃদ সম্প্রদায় রহমত

হতে দুর হয়ে পড়লো।

اللهِ وَ لاَ تَمُسُوهَا بِسُوءٍ ررود رر رود ٦٥- فعقروها فقال تمتعوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثُمَةُ آيَا مِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مُكَنُونٍ ٥ ٦٦- فَلُمَّا جُاءَ أُمِرْنَا نُجِيناً ر مرادة مراد ِ بِرَحْمَةٍ مِّنَا ۗ وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ رَبُّ رَبُّكُ هُو القَوِى الْعَزِيزَ نَ ٦٧ - وَ اخَلَدُ الَّذِيْنَ ظَلُمُ ال الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيارِهِمُ جَثِمِينَ ٥ ٦٨- كَــَانُ لَيْمُ يَغْنَــُوا فِـيــهـــا رَبِرِ رَبِرِهِ رَبِرُهُ رَبِيُورِ عَلَيْهِ مِنْ وَرَبِيُورِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا الا بعداً لِشَدِهُ وَ وَ ا

এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, সামৃদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উদ্ধীর বিস্তারিত ঘটনা সূরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআ'লার নিকটই তাওফীক কামনা করছি।

**b**@

- (৬৯) আর আমার থেরিত ফেরেশতারা ইবরাহীমের (আঃ) নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলো, (এবং) তারা সালাম করলো, ইবরাহীমও (আঃ) সালাম করলো, অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভাজা গো বৎস আনয়ন করলো।
- (৭০) কিন্তু যখন সে দেখলো যে,
  তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে
  অগ্রসর হচ্ছে না, তখন
  তাদেরকে অদ্ভূত ভাবতে
  লাগলো এবং মনে মনে তাদের
  থেকে শক্কিত হলো; (এ দেখে)
  তারা বললোঃ ভয় করবেন না,
  আমরা লৃত সম্প্রদায়ের প্রতি
  প্রেরিত হয়েছি।
- (৭১) আর তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেঁসে উঠলো, তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) পর ইয়াকুবের (আঃ)।

- مَ رَوْدِرِمِ - مَ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلْنَا رِ ابْرْ هِيْمَ بِالْبُشُرِي قَالُوْ سَلْماً قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثُ أَنَّ جَاءَ بِعِجْ لِ حَنِيدٌ ٥ ٧٠ فَلَمَا رَأَ أَيْدِيسَهُمُ لاَ تَصِلُ إِلَينِهِ نَكِرُهُمُ وَ ر . تخف إنّا أرسِلناً اللي قَسُومِ لُسُوطٍ ٥ ٧١- وَ امْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ

وَرَشَوْنُهَا بِاسْحَقَ وَ مِن وَرَاءِ فَبَشَـرُنْهَا بِاسْحَقَ وَ مِن وَرَاءِ

> ر در درود ر راسحیق یعقبوب o

(৭২) সে বললোঃ হায় কপাল!

এখন আমি সন্তান প্রসব

করবো বৃদ্ধা হয়ে; আর আমার

এই স্বামী অতি বৃদ্ধ! বান্তবিকই

এটা তো একটা বিস্ময়কর
ব্যাপার!

(৭৩) তারা (ফেরেশতারা)
বললোঃ আপনি কি আল্লাহর
কাজে বিন্দয় বোধ করছেন?
(হে) এই পরিবারের লোকেরা!
আপনাদের প্রতি তো আল্লাহর
(বিশেষত) রহমত ও তাঁর
(বিবি) বরকতসমূহ (নাযিল
হয়ে আসছে); নিক্য় তিনি
ধ্পংসার যোগ্য,
মহামহিমান্বিত।

٧٧- قَالَتُ يُويُلَتَى ءَ الِدُّ وَ اَنَا عَجُورُ وَ هَذَا بَعْلِی شَیْخًا إِنَّ هَذَا لَشَیْءَ عَجِیبٌ ٥

٧٣- قَالُوا اَتَعَجَبِينَ مِنَ اَمْرِ اللهِ وَ بَرَكُتُهُ اللهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ اللهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ اللهِ سَيْسَتِ إِنَّهُ عَلَيْكُمُ الْهُلُ اللهِ سَيْسَتِ إِنَّهُ عَلَيْكُمُ الْهُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "যখন আমার দূতেরা ইবরাহীমের (আঃ)
নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসলো।" তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। একটি উক্তি এই
রয়েছে যে, তাঁরা তাঁকে হযরত ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন।
দিতীয় উক্তি এই আছে যে, তাঁরা তাঁকে হযরত লূতের (আঃ) কওমের
ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে
আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিঃ

َ مَنْ مَا مَا مَا مُورِدٍ مِنْ مُورِدٍ مِنْ مُورِدٍ مُورِدٍ مُورِدٍ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدٍ مُؤْر فَلُمَا ذَهُبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ الرَّوعَ وَ جَاءَتُهُ البَشْرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ــ

অর্থাৎ "যখন ইবরাহীম (আঃ) হতে ভয় দ্রীভূত হলো এবং তার কাছে সুসংবাদ আসলো, তখন সে লৃতের (আঃ) কওমের ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। (১১ঃ ৭৪) ফেরেশতারা এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনিও তাঁদের সালামের জবাবে ﴿﴿كُلُ वললেন। ইলমে বায়ানের আলেমগণ বলেন যে, ফেরেশতাদের সালামের উত্তরে হযরত ইবরাহীমের (আঃ)

সালামটাই উত্তম। কেননা, কর্মি শব্দটি رئع বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব এসেছে। সালাম বিনিময়ের পরেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের সামনে আতিথ্যরূপে গো-বৎসের ভাজা মাংস পেশ করেন। যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত মেহমানদের হাত খাবারের দিকে বাড়ছে না তখন তিনি তাঁদেরকে অদ্ভূত ভাবতে লাগলেন এবং শঙ্কিত হলেন। হযরত সুদী (রঃ) বলেন যে, হযরত লৃতের (আঃ) কওমের ধ্বংস সাধনের জন্যে যে ফেরেশতাদের পাঠান হয়েছিল তাঁরা যুবক মানুষের আকারে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন। তাঁরা হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের গোশত গরম পাথরে সেঁকে নিয়ে তাঁদের সামনে পেশ করেন। নিজেও তিনি তাঁদের সাথে দস্তরখানায় বসে পড়েন। তাঁর স্ত্রী হযরত সারা' তাঁদের পানাহার করাবার কাজে লেগে যান। এটা সর্বজন বিদিত যে, ফেরেশতারা পানাহার করেন না। সুতরাং তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেনঃ "আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাই না।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ "তা হলে মূল্য প্রদান করুন!" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ এর মূল্য কত? তিনি উত্তরে বললেনঃ "বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য।" তারা এ কথা ওনে হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত মীকাঈলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁরা পরস্পরে বলাবলি করেন যে, বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে নিজের খলিল (দোস্ত) বানিয়ে নেবেন। তখনও তাঁরা যখন খাদ্য খেলেন না তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হলো। হযরত সারা' (রঃ) যখন দেখলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাঁদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে রয়েছেন, তথাপি তাঁরা খাচ্ছেন না তখন তিনি হেসে উঠলেন। আর এদিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে বললেনঃ "ভয়ের কোন কারণ নেই।" এখন তাঁর ভয় দূর করার জন্যে তাঁরা প্রকৃত ব্যাপার তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। তাঁরা বললেনঃ "আমরা মানুষ নই, বরং ফেরেশতা। হযরত লুতের (আঃ) কওমকে ধ্বংস করার জন্যে আমরা প্রেরিত হয়েছি।"

হযরত লৃতের (আঃ) কওমের ধাংসের কথা শুনে হযরত সারা' (রঃ) খুশী হলেন। ঐ সময় তিনি আরো একটি সুসংবাদ শুনালেন। তা এই যে, ঐ নৈরাশ্যের বয়সেও তিনি সন্তান প্রসব করবেন। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই বিশ্বয়কর ব্যাপার। তিনি এতেও বিশ্বয় বোধ করলেণ যে, যে কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে তারা তো সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে। মোট কথা, ফেরেশতাগণ তাঁকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এ কথাও বলেন, হযরত ইসহাকের (আঃ) ওরসে ইয়াকৃব (আঃ) নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন।

এই আয়াত দ্বারা এই দলিল গ্রহণ করা যায় যে, 'যাবীহুল্লাহ' (আল্লাহর পথে যবাইকৃত) হযরত ইসমাইল (আঃ) ছিলেন। কেননা, হযরত ইসহাকেরই (আঃ) তো সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকৃব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন।

ফেরেশতাদের এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী হ্যরত সারা' (রঃ) বিশ্বয় প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বয়ের কারণ ছিল এই যে, তাঁরা স্বামী-দ্রী উভয়েই তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সূতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরুপে সম্ভবং এটা বড়ই বিশ্বয়কর ব্যাপারই বটে। এ দেখে ফেরেশতাগণ বললেনঃ "আল্লাহ তাআ'লার কাজে বিশ্বিত হওয়ার কি আছেং আল্লাহ তাআ'লা আপনাদেরকে এই বয়সেই সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয় নাই এবং আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাশ্বন যে, আল্লাহর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তা-ই হয়ে থাকে। হে নবী পরিবারের লোক! আপনাদের উপর আল্লাহ তাআ'লার রহমত ও বরকত রয়েছে। সূতরাং আপনাদের জন্যে এটা শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাজে বিশ্বয় প্রকাশ করবেন। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমানিত।

(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীমের

(আঃ) সেই ভর দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হলো, তখন আমার (প্রেরিত ফেরেশতাদের) সাথে ٧٤- فَلَمَّا ذَهَبُ عَنْ إِبْرَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ البُّشُرِي লৃত-কওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিলো।

(৭৫) বাস্তবিক ইবরাহীম (আঃ) ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।

(৭৬) হে ইবরাহীম (আঃ)! এ
কথা ছেড়ে দাও, তোমার
প্রতিপালকের ফরমান এসে
গেছে এবং তাদের উপর এমন
এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই
টলবার নয়।

يُجَادِلُناً فِي قَـُومِ لُـُوطٍ ٥

٧٥- إِنَّ إِبْرَهِيْمَ لَـحَلِيْمُ اوَّاهُ وَ مُورِدُ وَ مُنْيِبُ ٥

٧٦- يَابُرْهِيمُ اعَـُرِضَ عَنُ هَٰذَا ۗ إِنَّهُ قَدُ جَاءَ امْرُ رَبِّكُ ۗ وَ إِنَّهُمْ الْيَهِمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার কারণে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল; প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর তা দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর সন্তান লাভ করারও শুভ সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা হযরত লূতের (আঃ) কওমকে ধ্বংস করার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "যদি কোন গ্রামে তিন শত মু'মিন বাস করে তবে কি সেই গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেনঃ "না।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "যদি চল্লিশ জন মু'মিন থাকে তবে ধ্বংস করা যাবে কি?" এবারও 'না' উত্তর আসে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "যদি ত্রিশ জন মু'মিন থাকে?: জবাবে এবারও 'না' বলা হয়। এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাঁচ জনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ফেরেশতারা উত্তরে 'না'ই বলেন। আবার একজন মু'মিন থাকলে ঐ গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কি-না এ প্রশ্ন করা হলে ঐ 'না' উত্তরই আসে। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেনঃ "তা হলে ঐ গ্রামে হযরত লতের (আঃ) বিদ্যমানতায় কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস করবেন? জবাবে ফেরেশতারা বলেনঃ "ঐ গ্রামে হযরত লূত (আঃ) যে রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবো। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে শুধু রেহাই দেয়া হবে না।" ফেরেশতাদের এই কথায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং নীরব হয়ে যান।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'সত্যিই ইবরাহীম (আঃ) ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও কোমল হৃদয়।' এ আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা হয়রত ইবরাহীমের (আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাঁকে বলেনঃ হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি এসব কথা ছেড়ে দাও। তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শাস্তি চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলবার নয়।

(৭৭) আর যখন আমার ঐ
ফেরেশতারা লৃতের (আঃ)
নিকট উপস্থিত হলো, তখন
সে তাদের কারণে চিন্তান্থিত
হয়ে পড়লো এবং সেই কারণে
অন্তর সম্কৃচিত হলো, আর
বললোঃ আজকের দিনটি অতি
কঠিন।

(৭৮) আর তার কওম তার কাছে
ছুটে আসলো এবং তারা পূর্ব
হতে কুকার্যসমূহ করেই
আসছিল; লৃত (আঃ) বললোঃ
হে আমার কওম! (তোমাদের
ঘরে) আমার এই কন্যারা
রয়েছে, এরা তোমাদের জন্যে
অতি উত্তম, অতএব তোমরা
আল্লাহকে ভয় কর এবং
আমাকে আমার মেহমানদের
সামনে অপমাণিত করো না।

٧٧- وَ لَمَّ جَاءَتُ رُسُلُناً
لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وضَاقَ بِهِمُ

ذُرُعَا وَ قَالَ هٰذَا يَوْمُ
عَصِيْبُ ٥

۸۷- وَجَاءَ هُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ اليَّهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ قَالَ يُقَوْمٍ هُؤُلَاءِ السَّيِّاتِ قَالَ يُقَوَمٍ هُؤُلَاءِ بَنَاتِ يُ هُنَّ اطْهُرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهُ ولَا تُخَرُونِ فِي ضَيْفِي তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেউই নেই?

(৭৯) তারা বললোঃ তুমি তো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলিতে আমাদের কোন আবশ্যক নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَّشِيْدٌ ٥ ٧٩- قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَيِّقٌ وَ إِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُرِيْدُ ٥

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং হযরত লৃতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তাঁর বাড়িতে পৌছেন। তাঁরা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন হযরত লৃতের (আঃ) কওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। হযরত লৃত (আঃ) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তান্থিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে ঘার পেঁচ খেতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেনঃ "যদি আমি এদেরকে মেহমান হিসেবে রেখে দেই, তবে খুব সম্ভব আমার কওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুষ্কার্য করার উদ্দেশ্যে) দৌড়িয়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসেবে আমার বাড়িতে না রাখি তবে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।" তাঁর মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেলঃ— আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার কওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কিবা ঘটবে!"

হযরত কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এই ফেরেশতাগুলি মানুষের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ সময় হযরত লৃত (আঃ) তাঁর বাসভূমিতে অবস্থান করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁরা তাঁর মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাঁদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করতে পারছিলেন না এবং বাড়িতে নিয়ে যেতেও সাহস করছিলেন না। তিনি তাঁদের আগে আগে চলছিলেন তাঁরা যেন ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে তাঁদেরকে বলছিলেনঃ "আল্লাহর শপথ। এখানকার মত খারাপ ও

দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই।" কিছু দূর গিয়ে আবার এ কথাই বলেন। মোট কথা, বাড়ি পৌছা পর্যন্ত এ কথা তিনি চারবার উচ্চারণ করেন। ফেরেশতাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে নবী তাদের মন্দ কার্যের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়।

হ্যরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতারা দুপুরের সময় নাহ্রে সুদূমে পৌছেন। সেখানে হযরত লূতের (আঃ) কন্যা পানি নিতে আসলে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেনঃ "এখানে আমরা কোথায় অবস্থান করতে পারি?" হ্যরত লূতের (আঃ) কন্যা উত্তরে বলেনঃ "আপনারা এখানে থাকুন, আমি ফিরে এসে উত্তর দিচ্ছি।" তিনি ভয় পেলেন যে, কওমের লোকেরা যদি এঁদেরকে পেয়ে যায় তবে তো এঁরা খুবই অপদস্থ হবেন। তাই তিনি বাড়ি গিয়ে তাঁর পিতাকে বলেনঃ "শহরের দরজার উপর কয়েকজন বিদেশী যুবককে আমি দেখে এলাম, যাদের মত সুদর্শন লোক আমি জীবনে দেখি নাই। যান, তাঁদেরকে নিয়ে আসুন, নতুবা আপনার কওম তাঁদের প্রতি যুলুম করবে।" ঐ গ্রামের লোকেরা হযরত লৃতকে (আঃ) বলে রেখেছিলঃ "কোন বিদেশী লোক এখানে আসলে তুমি তাকে তোমার কাছে রাখবে না। আমরাই সব কিছু করবো।" কন্যার মুখে খবর ন্তনে তিনি গিয়ে গোপনীয়ভাবে তাঁদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। কেউই এ খবর জানতে পারলো না। কিন্তু তারই মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর কওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুষ্কার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নবী হযরত লৃত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ "তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ কর।" স্ত্রীলোকদের দারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর।" بَاتِيٌ অর্থাৎ 'আমার কন্যাগুলি' একথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নবী তাঁর উন্মতের যেন পিতা। কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তারা বলেছিল ঃ আমরা তো তোমাকে নিষেধ করেছিলাম যে. তোমার কাছে কাউকেও রাখবে না।" অর্থাৎ কোন পুরুষ লোককে তোমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে স্থান দেবে না। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেনঃ

أَتَاتُونَ الذَّكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ـ وَ تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنَ اَزُواجِكُم بَلْ اَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি বিশ্ববাসীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে অপকর্ম করছো? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যেই স্ত্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করছো? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক।" (২৬ঃ ১৬৫-১৬৬)

হযরত লুত (আঃ) তাঁর কওমকে বললেনঃ 'স্ত্রী লোকেরাই এ কাজের যোগ্য; সুতরাং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে তোমাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, এটাই হবে পবিত্র কাজ।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ একথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, হযরত লুত (আঃ) তাঁর কওমকে তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেন নাই। বরং নবী তাঁর সমস্ত উন্মতের পিতা স্বরূপ। হযরত কাতাদা' (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনও একথাই বলেন।

ইমাম ইবনু জুরাইজ (রঃ)বলেনঃ এটা আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, হযরত লুত (আঃ) দ্রীলোকদেরকে বিয়ে না করেই তাদের সাথে মেলা মেশা করতে বা সহবাস করতে বলেছেন; তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না, বরং তিনি দ্রী লোকদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে সহবাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তার কওমকে বলেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, দ্রীলোকদের প্রতি আগ্রহাম্বিত হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ উদ্দেশ্যে পুরুষ লোকদের কাছে যেয়ো না। বিশেষ করে এরা তো আমার মেহুমান। তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর। তোমাদের মধ্যে কি সুবুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই?" তাঁর এ কথার জবাবে দুর্বৃত্তেরা বলেছিলঃ 'তোমার কন্যাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।" এখানেও এটা আমার কন্যাদের কন্যাগণ দ্বারা কওমের দ্রীলোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বললোঃ "আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জানো।" অর্থাৎ আমাদের

মনের বাসনা হচ্ছে যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো। সুতরাং আমাদের সাথে তর্কবিতর্ক ও আ্মাদেরকে উপদেশ দান বৃথা।

(৮০) সে (লৃত আঃ) বললোঃ কি উত্তম হতো যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলতো, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

(৮১) তারা (ফেরেশ্তারা) বললো, হে লৃত (আঃ)! আমরা তো আপনার রবের প্রেরিত, তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না, অতএব, আপনি রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবার বর্গকে নিয়ে চলে যান. আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু হাাঁ, আপনার স্ত্রী যাবে না, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শান্তির) অঙ্গীকারকৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল; প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

٠ ٨- قَالَ لَـنُو أَنَّ لِي بِكُمْ قُلُوةً اَوُ اٰوِی اِلٰی رُکُنِ شَدِیْدٍ ٥ رور (مروم الله موم مراكب مروم (مركب) ٨١- قَالُوا يلوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا ۖ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِاَهْلِكَ رِبقِطُع مِّنَ الَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدُّ إِلَّا امْسَرَاتَكُ إِنَّهُ مُصِينُهُا مَا اصَابَهُمْ إِنَّ مُــوَعِــدُهُ مِ الصَّــبِحُ الْيِسَ مُــوَعِــدُهُم الصَّــبِحُ الْيِسَ الصَّبْحُ بِقَرِيْبٍ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হযরত লৃত (আঃ) যখন দেখলো যে, তার উপদেশ তার কওমের উপর ক্রীয়াশীল হলো না, তখন তাদেরকে ধমকের সুরে বললোঃ যদি আমার শক্তি থাকতো বা আমার আত্মীয় স্বজন শক্তিশালী হতো তবে অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লূতের (আঃ) উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, অবশ্যই তিনি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমান্বিত আল্লাহর সত্ত্বাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরে যে নবীকেই প্রেরন করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রভাবশালী কওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন।"

ফেরেশৃতাগণ হযরত লতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেনঃ হে লৃত (আঃ)! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না। (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে সরে পড়বেন। আপনি নিজে তাদের পেছনে থাকবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। আপনাদের কেউই যেন কওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার ভনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। এর থেকে তারা হযরত লৃতের (আঃ) স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবে না, সে তার কওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্লা স্তনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা, তার কওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফায়সালা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক কিরাআতে اللَّا امْرَاتُك অর্থাৎ ت শব্দের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব গুরুজনের নিকট 'পেশ' ও 'যবর' দুটোই জায়েয তারা বর্ণনা করেন যে, হযরত লতের (আঃ) স্ত্রী ও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে নাই। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার কওম!' একথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস হতে যায়।

হযরত লৃতকে (আঃ) আরো সান্ত্বনা দানের জন্যে তাঁর কওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন যে, সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর সকাল তো খুবই নিকটে।

হযরত লৃতের (আঃ) কওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা তাঁর দিকে তীর বেগে ধাবিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং নিজের ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তাদের চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

হযরত হুয়াইফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, স্বয়ং হ্যরত ইবরাহীমও (আঃ) হযরত লূতের (আঃ) কওমের নিকট আগমন করেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে বলেনঃ " দেখো, তোমরা আল্লাহর শাস্তিকে ক্রয় করে নিয়ো না।" কিন্তু তারা আল্লাহর দোস্তের উপদেশও মান্য করে নাই। অবশেষে শান্তির নির্ধারিত সময় এসে পড়লো। হযরত লৃত (আঃ) তাঁর জমিতে কাজ করছিলেন, এমন সময় ফেরেশতাগণ তার নিকট আগমন করেন। তাঁরা তাঁকে বলেনঃ আজ রাত্রিতে আমরা আপনার বাড়ীতে মেহমান হলাম।" হযরত জিবরাঈলের (আঃ) প্রতি আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ ছিল যে, যে পর্যন্ত হ্যরত লূত (আঃ) তিনবার তাঁর কওমের বদ অভ্যাসের সাক্ষ্য প্রদান না করবেন সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে শান্তি দেয়া না হয়। হযরত লৃত (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে চললেন তখন পথিমধ্যেই তাদেরকে বললেনঃ "এখানকার লোকেরা বড়ই দুশ্চরিত্র, এই এই দোষ তাদের মধ্যে রয়েছে।" কিছু, দূর গিয়ে দিতীয়বার তিনি তাদেরকে বলেনঃ "এই গ্রামের লোকদের দুষ্কার্য কি আপনারা অবগত নন? আমার জানা মতে এদের চেয়ে দুষ্ট লোক-ভূপৃষ্ঠে আর নেই। হায়! আমি আপনাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবো! আমার কওম তো সমস্ত মাখলুক হতে বদতর। ঐ সময় হ্যরত জিবরাঈল (আঃ) তার সঙ্গীয় ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ "দেখো, দু'বার তিনি একথা বললেন।" অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে বাড়ীর দরজায় পৌছলেন তখন মনের দুঃখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "আমার কওম সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বদ ও দৃষ্ট প্রকৃতির। এরা কোন দুষ্কার্যে জড়িয়ে পড়েছে তা কি আপনাদের জানা নেই? ভূ-পৃষ্ঠে কোন বস্তি এই বস্তি অপেক্ষা খারাপ নেই।" ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) পুনঃরায় ফেরেশতাগণকে বললেনঃ "দেখো, তিনি তিন বার স্বীয় কওমের বদ অভ্যাসের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। মনে রেখো যে, এখন তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে।" অতঃপর তারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ সময় তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী উঁচু জায়গায় চড়ে কাপড় নাড়াতে শুরু করে। সাথে সাথে গ্রামের দুর্বতেরা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "ব্যাপার কি?" সে উত্তরে বলেঃ "লুতের ্ (আঃ) বাড়ীতে মেহ্মান এসেছে। আমি এদের চেয়ে সুদর্শন ও সুগন্ধময়

লোক আর কখনো দেখি নাই।" এ কথা শোনা মাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা হযরত লতের (আঃ) বাড়ীতে দৌড়ে আসে। চারদিক থেকে তারা তার বাডীকে ঘিরে ফেলে। তিনি তাদেরকে কসম দেন এবং উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ "দেখো, স্ত্রীলোক বহু রয়েছে।" কিন্তু তারা কিছুতেই ঐ দৃষ্কার্য হতে বিরত থাকলো না। ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের শান্তির জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাক অনুমতি দান করেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর প্রকৃত রূপের ডানা খুলে দেন। তাঁর দু'টি ডানা রয়েছে; যে গুলির উপর মণিমুক্তা বসানো আছে। তাঁর দাঁত গুলি তক্তকে, ঝকঝকে।তাঁর কপাল উঁচু এবং বড়। তাঁর মন্তক মুক্তার মতো, যেন বরফ। তাঁর পদদর সবুজ বর্ণের। হ্যরত লৃতকে (আঃ) তিনি বলেনঃ "আমরা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা (আপনার কওম) আপনার নিকট পৌছতে পারবে না । আপনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান ।" একথা বলে তিনি তার ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর মেরে দেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায়। তারা পথও চিনতে পারছিল না। হযরত লুত (আঃ) স্বীয় পরিবার বর্গ নিয়ে ঐ রাত্রেই বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশও এটাই ছিল। মুহাম্মদ ইবনু কা'ৰ (রঃ), কাতাদা' (রঃ), সৃদ্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনের বর্ণনা এটাই।

এসে পৌছলো, আমি ঐ
ভূ-খণ্ডের উপরিভাগকে নীচে
করে দিলাম, এবং ওর উপর
ঝামা পাথর বর্ষণ করতে
লাগলাম, যা একাধারে ছিল।
(৮৩) যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল
তোমার প্রতি পালকের নিকট;
আর ঐ জনপদগুলি এই
যালিমদের হতে বেশী দ্রে
নয়।

(৮২) অতঃপর যখন আমার হুমুক

٨٢- فَلُمَّا جَاءَ أَمُرُنا جَعَلْناً عَلَيْهَا وَامُطُرُناً عَلَيْهَا وَامُطُرُناً عَلَيْهَا وَامُطُرُناً عَلَيْهُا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿ عَلَيْهُا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿ مَنْ الظَّلِمِينَ عَنْدَرَبِكُ وَمَا هِي ﴾ ٨٣-مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِكُ وَمَا هِي ﴿ هَنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴾

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "যখন আমার হুকুম (শান্তি) এসে পৌছলো, ওটা ছিল সুর্য উদিত হওয়ার সময়। সুদ্ম নামক গ্রামকে আল্লাহপাক তল উপর করে দেন। তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগ'লো, যা ছিল খুবই শক্ত, ওজনসইও বড়। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, سِجِّينُ ৩ سِجِّيْل শন্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। سِجِّيْل ও سِجِّيْل এর يَرْن দু'বোন অর্থাৎ দু'টোর অর্থ একই। তামীম ইবনু মুকবিল তাঁর কবিতার এক জায়গায় বলেছেনঃ

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের সকলকে একত্রিত করে তাদের ঘর-বাড়ী ও গবাদি পশুগুলিসহ উপরে উঠিয়ে নেন। এমন কি তাদের শব্দ এবং তাদের কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ আকাশের ফেরেশতাগণ শুনতে পান। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর ডান দিকের ডানার কিনারার উপর তাদের গোটা বস্তিকে উঠিয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি ওটাকে যমীনে উলটিয়ে দেন। ফলে তারা পরস্পর ভীষণভাবে ধাক্কা খায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে ক্ষণেকের মধ্যে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, তাদের মোট চারটি গ্রাম ছিল এবং প্রতিটি গ্রামে এক

লক্ষ করে লোক বসবাস করতো। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের তিনটি গ্রাম। সবচেয়ে বড় গ্রামটির নাম ছিল সুদূম। এখানে মাঝে মাঝে হযরত ইবরাহীমও (আঃ) আসতেন এবং তাদেরকে (লূতের আঃ কওমকে) উপদেশ দিতেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ مَنَ الْطَلِينَ بِبَعِيدٍ অর্থাৎ ঐ জনপদগুলি এই অত্যাচারীদের (বাসভূমি) হতে বেশী দূর নয়। সুনানের মধ্যে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফ্' রূপে হাদীসবর্ণিত আছেঃ "যদি তোমরা কাউকে হযরত লূতের (আঃ) কওমের আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তবে যে এই কাজ করছে এবং যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা করে দাও।" এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফিয়ী (রঃ) এবং আলেমদের একটি জামাআ'ত বলেন যে, লাওয়াতাতকারীকে হত্যা করে দেয়া হবে, সে বিবাহিতই হোক বা অবিবাহিতই হোক। আর ইমাম আরু হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে হবে এবং এক এক করে তার উপর পাথর বর্ষণ করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআ'লা হযরত লূতের (আঃ) কওমের প্রতি করেছিলেন। সঠিক কোন্টি তা আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

(৮৪) আর আমি মাদইরানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাতা ওআইবকে (আঃ) প্রেরণ করলাম; সে বললোঃ হে আমার কওম তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মা'বৃদ নেই; আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শান্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।

٨٤- وَ إِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمُ شُعَيْباً فَا اللهُ مَا لَكُمُ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَٰهٍ عَيْدُوهُ وَ لَا تَنْقُدُسُوا الْمِينُ اللهِ عَيْدُوهُ وَ لَا تَنْقُدُسُوا الْمِينُ اللهِ عَيْدُوهُ وَ لَا تَنْقُدُسُوا الْمِينُ اللهِ عَيْدُالَ وَ الْمِينُ اللهِ اللهِ كَيْسَالُ وَ الْمِينُ اللهِ اللهِ عَيْدُولُ وَ الْمِينُ اللهِ اللهِ عَيْدُولُ اللهِ عَيْدُولُ اللهِ عَيْدُولُ وَ اللهِ عَيْدُولُ اللهِ عَيْدُولُ وَ اللهُ ا

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই ভআঁইবকে (আঃ) নবী করে পাঠিয়েছিলাম। তারা হচ্ছে আরবের ঐ গোত্র যারা হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকটে বাস করতো। তাদের শহরের নাম ছিল মাদইয়ান। তাদের নিকট হযরত শূআ'ইব (আঃ) কে নবী করে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। আর তিনি তাদেরই মধ্যকার একজন লোক ছিলেন। তাই, তাঁকে ों বা তাদের ভাই বলা হয়েছে। তিনিও নবীদের রীতিনীতি অভ্যাস . এবং আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে মাপে ও ওজনে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন। যাতে কারো হক নষ্ঠ করা না হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহুসানের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে সুখী সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল রেখেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই অনুগ্রহের কথা ভূলে যেয়ো না। তিনি তাদের কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেনঃ যদি তোমরা তোমাদের শির্কপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাকো, তবে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা দুরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে।

(৮৫) আর হে আমার কওম!
তোমরা মাপ ও ওজনকে
পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং
লোকদের তাদের দ্রব্যাদিতে
ক্ষতি করো না, আর ভূ-পৃষ্ঠে
ফাসাদ সৃষ্টি করে সীমা
অতিক্রম করো না।

(৮৬) আল্লাহ প্রদন্ত যা অবশিষ্ট পাকে, তাই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম-যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই। ٨٥- وَ يُقَوْمِ أُوفُوا الْمِكيالُ وَ الْمِكيالُ وَ الْمِلْمِيانُ وَ الْمِلْمِيانُ وَ الْمِلْمِينُ وَ الْمَا الْمَيْنَ وَ الْمَا الْمَيْنَ وَ الْمَا الْمَيْنَ وَ الْمَا الْمَا الْمَيْنَ وَ مُفْسِدِينَ وَ كَا اللهِ خَلَيْسُ الْمُهْ وَلَا اللهِ خَلَيْسُ الْمُهْ وَلَا اللهِ خَلَيْسُ اللهِ مَفْسِدِينَ وَ مَا اللهِ خَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ اللهِل

হযরত শুআ'ইব (আঃ) প্রথমে তাঁর কওমকে মাপে ও ওজনে কম করতে নিষেধ করেন। এরপর পরম্পর লেনদেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরোপুরিভাবে মাপ ও ওজন করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করছেন। তাঁর কওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান হওয়ার চাইতে আল্লাহ প্রদত্ত লাভ বহুগুণে শ্রেয়। তিনি তাদেরকে বলেনঃ "আল্লাহর এই অসিয়ত তোমাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর বটে। শাস্তি দ্বারা মানুষের যেমন ধ্বংস হয়,অনুরূপভাবে রহমতের দ্বারা মানুষের সব কিছু স্থায়ী হয় ও অবশিষ্ট থাকে। ঠিকভাবে ওজন করে এবং পুরোপুরিভাবে মাপ করে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বরকত হয়ে থাকে। অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়ং দেখো, আমি সব সময় তোমাদের দেখা শোনা করতে পারি না। আমাকে তোমাদের পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কার্য পরিত্যাগ করা। মানুষকে দেখাবার জন্য নয়।

(৮৭) তারা বললোঃ হে শুআ'ইব
(আঃ)! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি
তোমাকে এই শিক্ষা দিছে যে,
আমরা ঐসব উপাস্য বর্জন
করি যাদের উপাসনা আমাদের
পিতৃপুরুষরা করে আসছে?
অথবা এটা বর্জন করতে যে,
আমরা নিজেদের মালে
নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা
অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি
হচ্ছ বড় জ্ঞানবান,
ধর্মপরায়ণ।

مَا كُولُ الْمُسْعَيْبُ اَصَلُوتُكَ اللهُ عَيْبُ اَصَلُوتُكَ اللهُ الله

হযরত আ'মাশ (রঃ) বলেন যে, এখানে کَلُوة দ্বারা وَرَأَة দিশ্য।
হযরত শুআ'ইবের (আঃ) কওম তাঁকে ঠাট্টা করে বললোঃ "ওহে, তুমি খুব
ভাল কথাই বলছো! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হুকুম করছে যে,
আমরা আমাদের পুর্ব পূরুষদের রীতিনীতি পরিত্যাগ করতঃ আমাদের

পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালেরও মালিক থাকবো না,সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতেও পারবো না। কাউকে মাপে ও ওজনে কমও দিতে পারবো না।" হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম! হযরত শুআ'ইবের (আঃ) নামাযের হুকুম এটাই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও মাখলুকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত রাখবেন। সাওরী (রঃ) বলেনঃ 'আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি' তাদের এই উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেঃ 'আমরা যাকাত কেন দেবোর' তারা শুধু বিদ্রুপ করেই হযরত শুআ'ইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়ণ বলেছিল।

(৮৮) সে বললোঃ হে আমার কওম! আচ্ছা বলতো. যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি. এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে একটি উন্তম **अ**म्भे फ (নুবওয়াত) দান করে থাকেন. তবে আমি কিরূপে প্রচার না করে পারি? আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি: আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয় আর আমার যা কিছু তাওফীক হয় তা ভধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে: আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

٨٨- قَالَ يَقُومِ أَرَءُ يَتُمُ إِنَّ كُنْتُ عَلْى بُيِّنَةٍ مِّنْ رُبِّنْ وَ رُزُقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا و مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَ كُمْ إِلَى مَا اَنهُ لِلهُ اللَّهُ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تُوفِيسِقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ رُورِ تُوكَلَّتُ وَ الْيَهِ انْيِبُ ٥

হযরত শুআ'ইব (আঃ) স্বীয় কওমকে বলতে লাগলেনঃ "দেখো, আমি আমার প্রতিপালকের তরফ হতে দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্টিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার প্রতিপালক আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিয্ক দান করেছেন।" কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উত্তম রিয্ক দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নুবওয়াত। আবার কেউ কেউ হালাল জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দু'টোই হতে পারে। তিনি বলেনঃ হে আমার কওম! তোমরা আমার নীতি এরূপ পাবে না যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হুকুম করবো এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করবো। আমার তো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা। হাঁা, তবে আমার উদ্দেশ্যের সফলতা আল্লাহ তাআ'লার হাতেই রয়েছে। তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি।

200

হাকীম ইবনু মুআ'বিয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর (মুআ'বিয়ার) ভাই মালিক তাঁকে বলেনঃ "হে মুআ'বিয়া! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার প্রতিবেশীদেরকে বন্দী করে রেখেছেন। তুমি তাঁর নিকট গমন কর। তাঁর সাথে তোমার আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে এবং তিনি তোমাকে চিনেন।" (মুআ'বিয়া বলেনঃ) আমি তখন তার সাথে গমন করলাম। সে (মালিক) বললোঃ "আমার প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দিন! তারা মুসলমান হয়েছিল।" তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। সে তখন রাগান্তিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং বলেঃ "আল্লাহর কসম! যদি আপনি এটা করেন তবে লোকেরা বলাবলি করবেঃ আপনি আমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করেন, অথচ নিজে ওর বিপরীত কাজ করে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি কি বলছো?" সে উত্তরে বললোঃ আল্লাহর কসম! যদি আপনি এটা করেন তবে অবশ্যই লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি কোন কাজের আদেশ করেন, আর নিজেই ওটার বিপরীত কাজ করে থাকেন।" বর্ণনাকারী বলেন যে, তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "লোকেরা কি এ কথা সত্যিই বলেছে? অবশ্যই যদি আমি এরূপ করি তবে নিশ্চয় এর শাস্তি আমাকেই ভোগ করতে হবে, তাদেরকে নয়। তোমরা তার প্রতিবেশীদেরকে ছেডে দাও।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

**\$08** 

বাহায ইবনু হাকীম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তাঁর দাদা) বলেন ঃ "আমার কওমের কতকগুলি লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সন্দেহ বশতঃ পাকড়াও করে বন্দী করেন। তখন আমার কওমের একজন লোক আল্লাহর রাসূলের (সঃ) নিকট আগমন করে। ঐ সময় তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি ঐ অবস্থাতেই তাঁকে বললোঃ "হে মুহামদ (সঃ)! আমার প্রতিবেশীদেরকে আপনি কি কারণে বন্দী করেছেনং" রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন। তখন সে বলে, নিশ্চয় লোকেরা বলাবলি করছে, আপনি কোন কিছু থেকে নিষেধ করছেন, অথচ নিজেই তা করছেন। তার এ কথা শুনে নবী (সঃ) বলেনঃ "তুমি কি বলছোং" বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি মাঝখানে বলতে শুরু করলামঃ এ কথা শুনার আপনার কোনই প্রয়োজন নেই, আমি এই ভয়েই একথা বললাম যে, যদি তিনি এটা শুনতে পান, অতঃপর আমার কওমের উপর বদ দুআ' করেন তবে এর পরে কখনো তারা মুক্তি পাবে না। কিছু রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবর এর পিছনে লেগেই থাকলেন এবং শেষে তার কথা বুঝেই ফেললেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ "তাদের কেউ এ কথা মুখ দিয়ে বের করেছে? আল্লাহর শপথ! আমি যদি এরূপ করি তবে এর পাপের বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে, তাদেরকে নয়। তার প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দাও।

এই প্রসঙ্গেই আবু হুমায়েদ (রাঃ) ও আবু উসায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আমার পক্ষ থেকে এমন কোন হাদীস ভনবে যা তোমাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং তোমাদের দেহ ও চুল তার থেকে পৃথক থাকে এবং তোমরা পার যে, তোমরা ওর থেকে দূরে রয়েছো, তখন জানবে যে, তোমাদের চেয়ে এটা হতে আমি আরো বহু দূরে রয়েছি।" ২

ইমাম মুসলিম (রঃ) এই সনদে নিম্নের হাদীসটি তাখরীজ করেছেনঃ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলেঃ" اَلْلَهُمُ افْتَحُ لِيُ اَبُوابُ رُحْمَتِكُ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্যে আপনার

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমদই (রঃ) এ হাদীসটিকেও স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'মুসনাদ' এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ বিশুদ্ধ।

রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন।' আর যখন বের হবে তখন যেন বলেঃ
আর্থাং 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ
প্রার্থনা করছি।' এর অর্থ হচ্ছে (আল্লাহ তাআ'লাই খুব ভাল জানেন)ঃ
যখনই আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে কোন ভাল কথা পৌছে তখন
জেনে রাখবে আমি তোমাদের অপেক্ষা ওর বেশী নিকটবর্তী। আর যখনই
তোমাদের কাছে কোন খারাপ কথা পৌছবে তখন জানবে যে, আমি
তোমাদের অপেক্ষা ওর থেকে বহু দরে।"

হযরত মাসরুফ (রাঃ) বলেন যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাঃ) নিকট এসে বলেঃ "আপনি কি চুলে চুল মিলাতে নিষেধ করে থাকেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ।" তখন মহিলাটি তাঁকে বলেঃ "আপনার বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ এটা করে থাকে।" একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "যদি তা-ই হয় তবে তো আমি সং বান্দার অসিয়তের হিফাযত করি নাই। আমি চাই না যে, তোমাদেরকে আমি যা থেকে নিষেধ করি তা নিজেই করি।"

হযরত আবু সুলাইমান (রঃ) বলেনঃ "আমাদের কাছে হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীযের (রঃ) নিকট থেকে চিঠিপত্র আসতো, যাতে হুকুম আহ্কাম এবং নিষেধাজ্ঞা থাকতো। শেষে তিনি লিখতেনঃ "আমি ঐ কথাই বলছি, যে কথা সং বান্দা বলেছিলেন। তা হচ্ছেঃ আমার যা কিছু তাওফীক হয় তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে। আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।"

(৮৯) আর হে আমার কওম!
তোমাদের জন্য আমার প্রতি
হঠকারিতা যেন এর কারণ না
হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর
সেইরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে,
যেমন নূহের (আঃ) কওম
অথবা হদের (আঃ) কওম
অথবা সালেহের (আঃ)
কওমের উপর পতিত হয়েছিল;
আর লূতের (আঃ) কওম তো

۸۹ - وَ يٰقَسُوْمِ لَا يَجُسِرِمُنَّكُمُ وَ شِقَاقِی اَنَ يَصِيبُكُمْ مِّثُلُ مَا اصَابُ قَسُومَ نُسُوحٍ اَوْ قَسُومَ هُسُوْدٍ اَوْ قَسُومَ صَلِحٍ وَ مَا তোমাদের হতে দূর (যুগে) নয়।

(৯০) আর তোমরা তোমাদের পাপের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর; নিক্য আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়। قُومُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ٥

. ٩- وَ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ رِالْيُهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيهُ وَ دُودُ ٥

হযরত শুআ'ইব (আঃ) তাঁর কওমকে বলেনঃ "হে আমার কওম! তোমরা আমার প্রতি শক্রতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ো না; নচেৎ তোমাদের উপর ঐ শাস্তিই এসে পড়বে যা তোমাদের পূর্বে তোমাদের ন্যায় আমলকারীদের উপর এসেছিল। বিশেষ করে হযরত লৃতের (আঃ) কওম তো তোমাদের অদূর যুগেই ছিল। তাদের যুগ তোমাদের থেকে বেশী দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার প্রতিপালক এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এইভাবে নিজেদের পাপের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

ইবনু আবি লায়লা আল-কিনদী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ
"আমি আমার মনিবের জন্তুটি ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগণ হযরত
উসমানের (রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর হতে মাথা
উঁচু করে আমাদেরকে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। অতঃপর
তিনি বলেন, "হে আমার কওম! তোমরা আমাকে হত্যা করো না। তোমরা
তো এইরপ ছিলে।" এ কথা বলার সময় তিনি স্বীয় অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী
প্রবেশ করিয়ে দেন অর্থাৎ এক হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে আর এক হাতের
অঙ্গুলী প্রবেশ করান।"

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত উসমানের (রাঃ) অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, সাহাবীগণ তো একে অপরের ভাইরূপে কালাতিপাত করতেন। কিন্তু হযরত উসমানের (রাঃ) যুগে ভুল বুঝাবুঝির কারণে তাঁরা তাঁর শক্র হয়ে যান। তাই, তিনি তাঁদেরকে পূর্বাবস্থার কথা শ্বরণ করিয়ে দেন।

(৯১) তারা বললোঃ হে ওআ'ইব (আঃ)! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না, এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চুর্ণ করে কেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনই মর্যাদা নেই।

(৯২) সে বললোঃ হে আামার কওম! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে পশ্চাতে ফেলে রেখেছো; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন। ٩١- قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كُثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَ لَوَ لاَ رَهْطُكَ لَرَجَمَنكُ وَمَا انْتَ عَلَيْناً بِعَزِيْزِ ٥

٩٢- قَالَ يُقَوْمِ اَرْهُطِی اَعَازُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَ اللهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَ وَالْآءَ كُمْ ظِهْرِيَّا إِنَّ رُبِّى بِمَا وَوَاءَ كُمْ ظِهْرِيَّا إِنَّ رُبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيْظٌ ٥

হযরত ওআ'ইবের (আঃ) কওম তাঁকে বললোঃ হে ওআ'ইব (আঃ)! তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য হয় না। আর তুমি নিজেও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এবং হযরত সাওরী (রঃ) বলেন যে, তাঁর দৃষ্টি শক্তি কম ছিল বলেই তাঁকে দুর্বল বলা হয়েছে। সাওরী (রঃ) বলেন যে, তাঁকে 'খাতীবুল আমবিয়া' (নবীদের ভাষণ দাতা) বলা হতো। কেননা, তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাঁকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বল বলেছিল। কেননা, তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই তাঁর ধর্মের উপর ছিল না। তারা তাঁকে বলেনঃ 'তোমার ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য না করলে আমরা

তোমাকে পাথর মেরে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিতাম। বা তোমাকে মন খুলে গালমন্দ দিতাম। আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই। তাদের একথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'ভাই সব! আমার ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আল্লাহর জন্য নয়? তা হলে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে আত্মীয় সম্পর্ক আল্লাহ তাআ'লা অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তঁকেই ভয় করছো না? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছো! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন খেয়ালই নেই। ভাল কথা, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। তিনিই তোমাদের পুরোপুরি বদলা দান করবেন।

(৯৩) আর হে আমার কওম!
তোমরা নিজেদের অবস্থায়
কাজ করতে থাকো, আমিও
(আমার) কাজ করছি, এখন
সত্ত্বই তোমরা জানতে পারবে
যে, কে সেই ব্যক্তি যার উপর
এমন শান্তি আসর যা তাকে
অপমাণিত করবে, এবং কে
সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী
ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায়
থাকো, আমিও তোমাদের সাথে
প্রতীক্ষায় রইলাম।

(৯৪) (আল্লাহ বললেনঃ) আর

যখন আমার হুকুম এসে
পৌছলো, তখন আমি মুক্তি

দিলাম ওআইবকে (আঃ), আর

যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল

তাদেরকে নিজ রহমতে, এবং

٩٣- وَ يَقَدُومِ اعْدَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ اِنِّى عَامِلُ سَوْفَ تَعَلَمُ الْبَيْ عَامِلُ سَوْفَ تَعْلَمُ وَنَ هُو كَاذِبُ وَ يَعْدُابُ لَيْ فَو كَاذِبُ وَ يَعْدُونَ مَنْ هُو كَاذِبُ وَ الْرَبَقِبُوا اِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ٥ ارْبَقِبُوا اِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ٥

٩٤ - وَ لَمَّا جَاءَ اَمْرُناَ نَجَّيْناً شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ اَمُنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَ اَخَذَتِ الَّذِينَ ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করলো এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।
(৯৫) যেন তারা এই গৃহগুলিতে বাস করেই নাই; ভালরূপে জেনে নাও, রহমত হতে দ্রে সরে পড়লো মাদইয়ান, যেমন দ্র হয়েছিল সামৃদ (সম্প্রদায়) রহমত হতে।

ظُلُمُوا الصَّيْحَةُ فَاصَبُحُوا فِي دِيارِهِم جَثِمِينَ ٥ ٩٥ - كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الاَ هُذَا لِمَدَينَ كَما بَعِدَتَ ثَمُودُ٥ پُهُ بُعْداً لِلمَدَينَ كَما بَعِدَتَ ثَمُودُ٥

আল্লাহর নবী হযরত শুআ'ইব (আঃ) যখন তাঁর কওমের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'ঠিক আছে, তোমরা নিজেদের নীতির উপর থাকো, আমিও আমার নীতির উপর থাকলাম। তোমরা সত্বই জানতে পারবে যে, লাঞ্ছিত ও অপমাণিতকারী শাস্তি কার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী কে? তোমরা এর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।' শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। ঐ সময় আল্লাহর নবী হযরত শুআ'ইব কে (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হলো। তাঁদের উপর মহান আল্লাহর করুণা বর্ষিত হলো এবং ঐ অত্যাচারীদেরকে তছনছ করে দেয়া হলো। তারা এমন ভাবে নিশ্চিক্ত হয়ে গেল যে, যেন তারা তাদের বাসভূমিতে কখনো বসবাস করেই নাই। তাদের পূর্বে সামুদ সম্প্রদায় যেমনভাবে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়েছিল, তেমনিভাবে হয়রত শুআ'ইবের (আঃ) কওমও অভিশপ্ত হয়েছিল। সামৃদ সম্প্রদায় ছিল তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এই উভয় কওমই ছিল আরবীয়।

(৯৬) এবং আমি মৃসাকে (আঃ) থেরণ করলাম আমার মু'জিযাসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।

٩٦- و لَقَدُ ارْسَلْنَا مُدُوسَى مِ

(৯৭) ফিরআউন ও তার প্রধান বর্গের নিকট, অনন্তর তারা (ও) ফিরআউনের মতানুসারে চলতে রইলো, এবং ফিরআউনের মত মোটেই ঠিক ছিল না।

(৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দেবে দুযখে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপণীত হবে।

(৯৯) আর লা'নত তাদের সাথে সাথে রইলো এই দুনিয়াতে (ও) এবং কিয়ামত দিবসেও, তা হলো নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ٩٧- إلى فِررُعَسُونَ وَ مَسَاكُرُّهِ
 فَاتَّبُعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ مَا اَمْرُ
 فِرْعَوْنَ بِرُشِيلٍ

٩٨- يَقُدُمُ قَنُومَهُ يُوْمَ الْقِيلَمَةِ
فَا وُرُدُهُمُ النَّارُ وَ بِنْسَ الْوِرْدُ

٩٩- وَ أُتَبِعُلُوا فِي هَٰذِهٖ لَعُنَةٌ وَّ يُوْمَ القِّيالَ مَا يَوْمَ القِّيالَ مَا لِرِّفَ لَهُ الْمَرْفُودُ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কওমের বাদশাহ্ ফিরআউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট স্বীয় রাসূল হযরত মূসাকে (আঃ) নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফিরআউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলো না। তারা তারই ভ্রান্ত নীতির পিছনে পড়ে রইলো। এই দুনিয়ায় যেমন তারা ফিরআউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলো না বরং তাকে নেতা মেনেই চললো, অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর তাকে কঠোর শান্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَعَصَى فِرعُونُ الرَّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا -

অর্থাৎ "ফির'আউন সেই রাস্লের কথা অমান্য করলো, সুতরাং আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।" (৭৩ঃ ১৬) আল্লাহপাক আরো বলেনঃ

فَكُذَّبُ وَعَصٰى - ثُمَّ اُدْبِرَ يُسْعِلَى - فَحَشُرْفَنَادَى - فَقَالُ انا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى - فَاخَذُهُ اللهُ نَكَالُ الْإِخْرَةِ وَالْأُولَى - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِيَّنَ يُخْشَى -

অর্থাৎ "সে অবিশ্বাস করলো এবং কথা মানলো না। অনন্তর সে পৃথক হয়ে (মৃসার (আঃ) বিরুদ্ধে) প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। অতঃপর সে (লোকদের) সমবেত করলো, তৎপর সে উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করলো। অতঃপর বললোঃ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অনন্তর আল্লাহ তাকে আখেরাতের ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় এতে সেই ব্যক্তির জন্যে বড় শিক্ষণীয় রয়েছে যে (আল্লাহকে) ভয় করে। (৭৯ঃ ২১-২৬)

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন সে (ফিরআউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে দুযখে উপণীত করে দেবে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান হবে যাতে তারা উপণীত হবে।

অনুরূপভাবে অসৎ লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামতের দিন জাহান্নামের শান্তি ভোগ করানো হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

لِكُلِّ ضِعْفُ وَلٰكِنُ لاَّ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ "প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না।" (৭ঃ ৩৮) এবার আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহান্নামে তারা বলবেঃ

رَيْناً إِنَّا اَطْعَنا سَادَتَنا وَكُبَراء نَا فَاضَلُّونا السَّبِيلا ـ رَبَّنا اتِهِمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ العَذَابِ وَالْعَنَّهُمْ لَعْنا كَبِيراً \_

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের মাতব্বরদের কথা মান্য করেছিলাম, সুতরাং তারা আমাদেরকে (সোজা) পথ হতে বিভ্রান্ত করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে আপনি দিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন গুরুতর ভাবে। (৩৩ঃ ৬৭-৬৮)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(কিয়ামতের দিন) ইমরুল কায়েস অজ্ঞতার যুগের কবিদের পতাকা বহন করবে এবং তাদেরকে নিয়ে সে জাহান্নামের দিকে যাবে।" জাহান্নামের শান্তির উপর এটা আরো অতিরিক্ত শান্তি যে, জাহান্নামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী লা'নতের শিকার হবে। এটা আলী ইবনু আবি তালহা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে যহ্হাক (রঃ) এবং কাতাদা' (রঃ) বলেছেন যে, দারা দুনিয়া এবং আখেরাতের লা'নতকেই বুঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ পাকের নিমের উক্তির মতইঃ

وَجَعَلَنهُمْ أَئِمةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيُومِ الْقِيامَةِ لاَ يَنْصُرُونَ وَاتَبَعَنهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنيَا لِعَنَةً وَ يُومَ الْقِيمَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبَوْحِيْنَ -

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়ে ছিলাম যারা (লোকদেরকে) দুযখের প্রতি আহ্বান করছিল এবং কিয়ামত দিবসে তাদের কেউ সহায় হবে না। আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে লা'নত লাগিয়ে দিয়েছি, আর কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।" (২৮ঃ ৪১)

আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَلنَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوا الَّ فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থাৎ "তাদেরকে (প্রত্যহ) সকালে ও সন্ধায় অগ্নির সম্মুখে আনয়ন করা হয়, আর যেই দিন কিয়ামত কায়েম হবে (সেই দিন আদেশ করা হবে যে,) ফিরআউনী লোকদেরকে কঠোরতর আযাবে দাখিল কর।" (৪০ঃ ৪৬)

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(১০০) এটা ছিল সেই জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোন জনপদ তো বহাল রয়েছে এবং কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

(১০১) আমি তাদের প্রতি
অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তারা
নিজেরাই নিজেদের উপর
অত্যাচার করেছে,বস্তুতঃ
তাদের কোনই উপকার করে
নাই তাদের সেই উপাস্যগুলি,
যাদের তারা উপাসনা করতো
আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে
পৌছলো তোমার প্রতিপালকের
ছকুম; বরং উল্টো তাদের ক্ষতি
সাধন করলো।

١٠٠- ذلك مِن انْبِسَاءِ الْقَسْرِي نقصه عليك منها قبائم و ١٠١- و مَــُا ظُلَمنهم و لكِن ررور مردور ود رمر ردرد ظلموا انفسهم فما اغنت ردور ۱ رووو کا د ردود ر د عنهم الهتهم التي يدعون مِن ره و رسرطرک روه وه ر ر ر امسر ربک ومکا زادوهم غسیس

আল্লাহ তাআ'লা নবীদের ও তাদের উন্মত বর্গের ঘটনাবলী এবং কিভাবে তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন এবং মুমিনদেরকে মুক্তি দেন, এসব বর্ণনা করার পর তিনি এখানে বলেনঃ এগুলি হচ্ছে ঐ গ্রামবাসীদের ঘটনা যা আমি তোমার (রাস্লুল্লাহর সঃ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির মধ্যে কতকগুলি গ্রাম এখনো আবাদ রয়েছে এবং কতকগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে তাদেরকে ধ্বংস করি নাই। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল মা'বুদের উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে আসে নাই। বরং তাদের পূজা পার্বনই তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয় ক্ষাতের শান্তি তাদের উপর পতিত হয়। (১০২) এই রূপই তখন তিনি
কোন জনপদের
অধিবাসীদেরকে পাকড়াও
করেন যখন তারা অত্যাচার
করে; নিঃসন্দেহে তাঁর
পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত
যাতনাদায়ক, কঠিন।

۱۰۲ - و كَذَلِكَ اخَدُ رُبِكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرى وَ هِي ظَالِمَةَ إِنَّ اَخَذَهُ الْمِيمُ شَرِيدً

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যেভাবে আমি ঐ অত্যাচারী কওমকে ধ্বংস করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ প্রতিফলই পেতে হবে। আল্লাহ তাআ'লার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন হয়ে থাকে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু মৃসা আশ্আ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা যালিমদেরকে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন অবকাশ মিলবে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

- (১০৩) এ সব ঘটনায় সেই
  ব্যক্তির জন্যে বড় উপদেশ
  রয়েছে যেই ব্যক্তি পরকালের
  শাস্তিকে ভয় করে; ওটা এমন
  একটা দিন হবে যেই দিন
  সমস্ত মানুষকে সমবেত করা
  হবে এবং ওটা হলো সকলের
  উপস্থিতির দিন।
- (১০৪) আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্যে স্থগিত রেখেছি।
- (১০৫) যখন সেই দিন আসবে
  তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর
  অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে
  পারবে না, অনন্তর তাদের

۱۰۳- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّـمَنَ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمَ مُجموع لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمَ مُجموع لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمَ مُشْهُود ٥

١٠٤- و مَا نُؤُخِّرُه إِلاَّ لِاَجَلِ مُدُودٍهُ مُعَدُودٍهُ

١٠٥ - يَسُوْمَ يَسَاْتِ لاَ تَكَلَّمُ مُ نَفُسُ إلَّا بِاذْنِهِ فَسِمِنَهُمْ মধ্যে কতক তো দুৰ্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। ر گ<sup>ه</sup> د رود شرقی و سیعیسد ۵

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কাফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং সকলের হাযির হওয়ার দিন; অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওয়াহী পাঠালেনঃ "আমি অবশ্যই যালিমদেরকে ধ্বংস করবো।"

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা এমন একটা দিন হবে যেই দিন সমস্ত মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও ছুটে যাবে না। ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। ঐ দিন হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন ফেরেশ্তা ও রাসূলদেরকে হাযির করা হবে এবং সমুদয় সৃষ্ট জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, বন্য জত্থ এবং ভূ-পৃষ্টে বিচরণকারী সমস্ত কিছু। প্রকৃত ন্যায় বিচারক উত্তম রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। যদি কিছু পুণ্য থাকে তবে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন।

কিয়ামত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বনী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগা পিছা হবে না। অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া কেউই মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু রহমান (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দেবেন সে-ই কথা বলবে এবং সে-ও সঠিক কথাই বলবে। রহমানের (আল্লাহর) সামনে সমস্ত শব্দ নীচু হয়ে যাবে। সহীহু বুখারী ও সহীহু মুসলিমের শাফাআতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাস্লগণ ছাড়া কেউই কথা বলবে না এবং তাঁদের কথা হবেঃ "হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন, নিরাপত্তা দান করুন।" হাশরের ময়দানে বহু হতভাগ্য লোকও থাকবে এবং বহু ভাগ্যবান লোকও থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

ر د و رس ر ر د و س س ر فرِيق فِي الجنّةِ وَفَرِيقَ فِي السّعِيرِ

অর্থাৎ এক দল বেহেশ্তে থাকবে এবং একদল দুয়খে থাকবে। (৪২ঃ৭)

হ্যরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন وَعَنَهُمْ شَعْيَدُ ضَعْهُمْ شَعْيَدٌ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ خَدَمَهُ شَعْيَدٌ ضَعْهُمْ ضَعْهُمْ خَدَمَهُ خَدَمَهُ ضَعْهُمُ ضَعْهُمُ ضَعْهُمُ ضَعْهُمُ ضَعْهُمُ خَدَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ الل

(১০৬) অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দুযখে এইরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।

(১০৭) তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা কিছু চান, তা তিনি পূর্ণরূপে সমাধান করতে পারেন। ١٠٦ - فَامَا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِي فِي النَّارِ وَ النَّارِ لَهُمْ فِي فِي فَي النَّارِ وَ النَّارِ لَهُمْ فِي فَي النَّارِ فَي النَّارِ لَهُمْ فِي فَي النَّارِ فَي النَّارِ لَهُمْ فِي فَي النَّارِ لَهُمْ فِي فَي النَّارِ لَهُمْ أَنْ فِي فَي النَّارِ لَهُمْ فِي فِي فَي النَّارِ لَهُمْ أَنْ فِي النَّارِ لَلْهُمْ أَنْ فِي النَّارِ لَلْهُمْ أَنْ فِي النَّالِ لَلْهُمْ أَنْ فِي النَّالِ لَلْهُمْ أَنْ فِي النَّالِ لَلْهُمْ أَنْ فِي النَّالِ لَلْهُمْ أَنْ فِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّذِي الللللْمُ الْمُنْ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّذِي الْمُعْلِي اللللْمُ الللْمُ الللِي الْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّلِي الْمُولِي الْمُعِلَّالِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

۱۰۷ - خُلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمُوْتُ وَ الْاَرْضُ إِلَّا مَا
السَّمُوْتُ وَ الْاَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبَّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন هُنُهُ وَيُهَا زَفَيْرٌ وَ شَهِيْقٌ ﴿ জোহান্নামে কাফির ও পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে

১. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু ইয়ালা (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

থাকবে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ﴿وَفِيرٌ হয় কণ্ঠে এবং عَهُدِنَ हा কণ্ঠে এবং وَفِيرٌ হয় বক্ষে। জাহান্নামের শান্তির কারণেই তাদের অবস্থা এইরূপ হর্বে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ر ﴿ وَرَدِهِ وَ وَرَدِ وَرَدُ وَرَا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْرَارِي مُرْدُونَ وَهُمْ وَمِيْ وَمِوْ النَّارِ مُثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّامَاشًاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمَ عَلِيمٍ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের অবস্থান স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। তোমরা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে, তবে যদি আল্লাহ (জাহান্নাম হতে বের করতে) চান তাহলে সেটা অন্য কথা, নিশ্চয় আল্লাহ বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞাতা।" (৬ঃ ১২৮) এই স্বাতন্ত্রকরণের ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে, যা শায়েখ আবুল ফারাজ ইবনু জাওয়ী (রঃ) তাঁর 'যাদুস্ সায়ের' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং আরও অনেক তাফসীরকারক নকল করেছেন। ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) হযরত খালিদ ইবনু মা'দান (রঃ), যহহাক (রঃ), কাতাদা' (রঃ) এবং ইবনু সিনানের (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন যে, এই পৃথকিকরণ বা স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাবর্তিত হবে একত্ববাদী পাপীদের দিকে। এর তাফসীরে পূর্ববর্তী কয়েরজন মনীষী হতে বড়ই গারীব উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

(১০৮) পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে বেহেশ্তে, (এবং) তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে – যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, কিছু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তবে ভিন্ন কথা; ওটা অফুরন্ত দান হবে। ١٠٨- و أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْارضُ إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা বেহেশ্তে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না। আসমান ও যমীনের অন্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে ততদিন তারাও বেহেশতে থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয় তবে সেটা আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন বেহেশ্তে রাখা আল্লাহর সন্তার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যহ্হাক (রঃ) ও হাসানের (রঃ) উক্তি এই যে, এটাও একত্ববাদী পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তারা কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা কখনো শেষ হবার নয়। মহান আল্লাহ এ কথা এ জন্যই বললেন যে, বেহেশতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবে না এরূপ খটকা বা সন্দেহ যেন না থাকে। যেমন তিনি জাহান্নামীদের চিরস্থায়িত্বের বর্ণনার পরেও ওটা নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের দিকে ফিরিয়েছেন। এ সবই তাঁর নিপূণতা ও ইনসাফই বটে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে সাদা কালো
মিশ্রিত রং এর ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জানাতী
ও জাহানামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে। তারপর বলা হবেঃ "হে
জানাতবাসী! তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে।
তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। আর হে জাহানামবাসী! তোমাদেরকে
এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে এবং আর তোমাদের মরণ হবে না"।

সহীহ হাদীসে আরো রয়েছে যে, বলা হবেঃ হে জান্নাতবাসী তোমাদের জন্য এই ফায়সালা করা হলো যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে এবং তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। তোমরা যুবক অবস্থাতেই থাকবে এবং কখনো বৃদ্ধ হবে না, তোমরা সুস্থ থাকবে এবং কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, তোমরা খুশী থাকবে এবং কখনো দুঃখিত হবে না।

(১০৯) সূতরাং এরা যার উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও সংশয় করো না; তারাও ঠিক সেই রূপেই ইবাদত করছে যেই রূপে তাদের পূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষরা করতো; এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের (শান্তির) অংশ পূর্ণ ভাবে দিয়ে দিবো, একটুও কম না করে।

(১১০) আর আমি মৃসাকে (আঃ)
কিতাব দিয়েছিলাম, অনম্ভর
ওতে মতভেদ করা হলো; আর
যদি একটি উক্তি তোমার
প্রতিপালকের পক্ষ হতে, পুর্বেই
স্থিরীকৃত হয়ে না থাকতো তবে
ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে
যেতো; এবং এই লোকেরা এর
সম্বন্ধে এমন সন্দেহে (পতিত)
আছে, যা তাদেরকে দ্বিধাদ্ধদ্ধে
ফেলে রেখেছে।

(১১১) আর নিশ্চিতরপে সবাই এইরপ যে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্য কলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। ۱۰۹ - فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا یعبد هؤلاء ما یعبدون الا یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد اباؤهم مِن قبل و کما یعبد اباؤهم مِن قبل و رانا لموفوهم نصیبهم غیر

منقوص ٥ منقوص

الُكِتَبُ فَاخْتَلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لاَ الْكِتَبُ فَاخْتَلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مِنْهُ مِرْيَبِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন এ ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করোনা। তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতি ছাড়া আর কোন দলীল নেই। তাদের সৎ কার্যের বিনিময় তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। আখেরাতে তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি। 'নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দেবো, একটুও কম না করে' আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবে না। তাদের নির্ধারিত অংশ তারা অবশ্যই পাবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি মৃসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম। অনন্তর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেউ স্বীকার করে নেয় এবং কেউ অস্বীকার করে। সূতরাং হে নবী (সঃ)! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের মতই হবে। কেউ মানবে এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করবে। যেহেতু আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করি না, সেহেতু আমি এদেরকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছি। অন্যথায় এখনই এদেরকে আমি শান্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম। কাফিরদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা ভুলই মনে হয়। তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর হয় না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ নিশ্চিতরূপে সকলেই এইরূপ যে. তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই হোক বা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক বা বড়ই হোক। এই আয়াতে বহু পঠন রয়েছে, যে গুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তাআ'লার নিমের উক্তিতে রয়েছেঃ
وإن كل لمّا جمِيع لدينا محضرون -

অর্থাৎ "(পর লোকে) তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে সমবেত ভাবে আমার সামনে হাযির করা হবে না।" (৩৬ঃ ৩২)

(১১২) অতএব, তুমি যে ভাবে আদিষ্ট হয়েছো, দৃঢ় থাকো, এবং সেই লোকেরাও যারা কৃষরী হতে তাওবা' করে তোমার সাথে রয়েছে, আর (ধর্মের) গভী হতে একটুও বের হয়ো না; নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

(১১৩) আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথায় তোমাদের দুযথের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না। مَنْ تَابُ مَعَكُ وَ لاَ تَطْغَوْاً وَ الْأَوْرُتُ وَ مَنْ تَابُ مَعَكُ وَ لاَ تَطْغُواً وَ الْاَ تَطْغُواً وَ الْاَتُونُ بَصِيرٌ ٥ وَالْا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالْا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالْاَتُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْوَلِياءَ لَكُم مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ الْولِياءَ وَمَا لَكُم مِنْ لَولِياءً وَمَا لَكُم مِنْ لَولِياءً وَلَياءً وَمَا لَا تَنْصَرُونَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসুল (সঃ) এবং তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে সরল সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতা থেকে নিষেধ করছেন। কেননা, এটাই হচ্ছে ধ্বংসকারী বিষয়। যদিও তা কোন মুশরিকের উপরও করা হয়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ থেকেই তিনি উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপনও নেই।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, র্ম وَلاَ تَرَكُنُواْ الَى النَّذِينَ ظَلَمُوْا وَلَا تَرَكُنُواْ الَى النَّذِينَ ظَلَمُوْا وَكَا تَرَكُنُواْ وَلَا تَرَكُنُواْ الَى النَّذِينَ ظَلَمُوْا وَكَامَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهِ وَكَامَ عَلَيْهُ وَكُمُ والْمُوا وَكُمُ والْمُوا وَكُمُ والْمُوا وَكُمُ وَكُمُ وَكُمُ وَكُمُ وَا مُعُمُوا مُنْ مُنْ وَكُمُ

যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়োনা। এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি। অর্থাৎ তোমরা যালিমদেরকে সাহায্য করো না। তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সমত হয়ে গেছো। এরূপ হলে অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন হবে যে, তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না।

(১১৪) এবং নামাযের পাবন্দী কর দিবসের দৃ'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছে ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নসীহত, নসীহত মান্যকারীদের জন্যে।

(১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পূণ্যফলকে পন্ত করেন না। النَّهَارِ وَ زُلُفًّا مِّنَ الْيَلِّ إِنَّ الْسَلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلُفًّا مِّنَ الْيَلِّ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ أَ ذُكُرَى لِلذَّكِرِيْنَ أَنَّ اللَّهُ ذَكُرَى لِلذَّكِرِيْنَ أَنَّ اللَّهُ الْمَالِكَ وَاصْلِيلُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ

আলী ইবনু আবি তালহা (রঃ),হ্যরত ইবনু আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেল যে, وَأَنِم الصَّلَّوةَ طُرَفَى النَّهَارِةَ المَّلَّوةَ طَرَفَى النَّهَارِةِ पाता ফজর ও মাগরিবের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রঃ) ও আন্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) এরপই বলেছেন। হাসান (রঃ), কাতাদা', যহহাক (রঃ) প্রভৃতির বর্ণনায় বলেন যে, ওটা হচ্ছে ফজর ও আসরের নামায। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফজর এবং অন্যবার যুহর ও আসরের নামায। তুঁটা হাট্ট সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত হাসান (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, এর দারা ই'শার নামায বুঝানো হয়েছে। ইবনুল মুবারকের (রঃ) বর্ণনায় হাসান (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ই'শার নামায।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মাগরিব ও ই'শা এ দু'টি হচ্ছে রাত্রির কিছু অংশের নামায। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ), কাতাদা' (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ই'শার নামায।

সম্ভবতঃ এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটা অবতীর্ণ হয় মিরাজের রাত্রে। তখন শুধু দুই ওয়াক্ত নামায অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত নামায সূর্যান্তের পূর্বে এবং রাস্লুল্লাহর (সঃ) উপর এবং তাঁর উন্মতের উপর রাত্রিকালে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর এটা উন্মতের উপর থেকে রহিত করে দেয়া হয় এবং তাঁর উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তাঁর উপর থেকেও এটা রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'নিশ্চয় সং কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে।' সুনানে হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে মুসলমান কোন পাপ করে, অতঃপর অযু করে দু'রাকাআত নামায পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার পাপ ক্ষমা করে দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি অযু করেন রাস্লুল্লাহর (সঃ) অযুর ন্যায়। তারপর বলেনঃ "রাস্লুল্লাহকে (সঃ) আমি এভাবেই অযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে, অতঃপর আন্তরিকতার সাথে বা বিশুদ্ধ অন্তরে দু'রাকাআত নামায পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত শুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"

হযরত উসমানের (রাঃ) আযাদকৃত গোলাম হা'রিস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা হযরত উসমান (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে মুআয্যিন আসেন। তিনি তাঁর কাছে বরতনে পানি চান। (পানি দেয়া হলে) তিনি অযু করেন। অতঃপর বলেনঃ "আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) আমার এই অযুর মত অযু করতে দেখেছি। (অযুর পরে) তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে, তার জন্যে যুহর ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে সমস্ত

(সাগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর সে আসরের নামায পড়বে, (এর ফলে) তার জন্যে আসর ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ের (সাগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এরপর সে মাগরিবের নামায পড়বে, এর ফলে তার মাগরিব ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর সে শুয়ে পড়বে এবং সকালে উঠে ফজরের নামায পড়বে, এতে তার ফজর ও ই'শার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। এ গুলিই হচ্ছে সং কর্ম, যেগুলি মন্দ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়।"

সহীহ্ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আচ্ছা বলতো, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার ওপর প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাঁচ বার করে গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কিঃ তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না (তার দেহে কোন ময়লা থাকবে না)।" তিনি তখন বললেনঃ "এটাই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। এগুলির কারণে আল্লাহ তাআ'লা ভুলক্রটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন।" সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুমআ' হতে আর এক জুমআ' পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আর এক রমাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফ্ফারা স্বরূপ (গুনাহ্ মাফের কারণ), যে পর্যন্ত কাবীরা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যায়।"

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "প্রত্যেক নামায ওর পূর্ববর্তী সময়ের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।"

হযরত আবু মালিক আশআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নামাযসমূহকে পূর্ববর্তী সময়ের জন্যে গুনাহ্ মাফের কারণ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেনঃ "নিশ্চয় সৎ কার্যাবলী মন্দকার্য সমূহকে মুছে ফেলে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবু জা'ফর ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি স্ত্রীলোককে চুম্বন করে নবীর (সঃ) নিকট আগমন করে এবং তাঁকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি শুধু আমারই জন্যে নির্দিষ্ট?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না বরং আমার সমস্ত উম্মতের জন্যে।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ লোকটি বলেঃ "আমি এই বাগানে ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে সঙ্গম চ্যুড়া সব কিছুই করেছি। সূতরাং হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে শান্তি প্রদান করুন।" তার এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুই বললেন না। লোকটি চলে গেল। হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তো তার দোষ গোপন রাখতেন। যদি সে নিজের দোষ গোপন রাখতো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবর লোকটির দিকে তাকাতে থাকেন। তারপর তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেনঃ "তাকে ফিরিয়ে ডাকো।" সুতরাং তাঁরা তাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনলেন। তখন তিনি তার সামনে-

এই আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন হযরত মুআ'য (রাঃ) এবং এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি তার একার জন্যে, না সমস্ত লোকের জন্যে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "না বরং সমস্ত লোকের জন্যে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের মধ্যে চরিত্রকে বন্টন করে দিয়েছেন, যেমন বন্টন করেছেন তোমাদের মধ্যে রিয্ককে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা যাকে ভালবাসেন তাকেই দুনিয়া দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া দান করে থাকেন। (অর্থাৎ

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়ার সুখ দান করেন)। কিন্তু তিনি যাকে ভালবাসেন একমাত্র তাকেই দ্বীন দান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ যাকে দ্বীন দান করেন তাকে তিনি ভালবাসেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কোন বান্দা মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলমান হয় এবং সে মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! তার অনিষ্ঠ কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "তার প্রতারণা ও অত্যাচার।" এরপর তিনি বলেনঃ জেনে রেখো যে, যদি মানুষ হারাম মাল উপার্জন করে এবং তার থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করে, তবে আল্লাহ তার সেই মালে বরকত দেন না এবং সে তার থেকে কিছু সাদ্কা করলে তিনি তা কবুল করেন না। আর সে ঐ মালের যা কিছু ছেড়ে মারা যায় তা তার জন্যে জাহান্নামের আগুনই হয়। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআ্লা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেন না, বরং মন্দকে ভাল দ্বারা মুছে থাকেন।

বর্ণিত আছে যে, ফুলান ইবনু মু'সাব আনসারদের একজন লোক ছিলেন। তিনি রাস্লুল্লাহর (সঃ) নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আমি একজন স্ত্রীলোকের নিকট প্রবেশ করেছিলাম এবং আমি তার থেকে ঐসব কিছু ভোগ করেছি যা কোন লোক তার স্ত্রী থেকে ভোগ করে থাকে। তবে আমি তার সাথে সঙ্গম করি নাই। তার এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাকে কি উত্তর দিবেন তা তিনি খুঁজে পেলেন না। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং তার সামনে আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকটি হচ্ছে আমর ইবনু গাযইয়া আল-আনসারী। আর মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সে হচ্ছে আবু নুফাইল আমির ইবনু কায়েস আল-আনসারী। খতীবুল বাগদাদী (রঃ) বলেন যে, লোকটি হচ্ছে আবু ইয়াস্র কা'ব ইবনু আমর (রাঃ)।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেঃ "একটি স্ত্রী লোক সওদা কেনার জন্যে আমার নিকট এসেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব কিছু করেছি। সুতরাং এখন শরীয়তের বিধান মতে আমার উপর হন্দ জারী করুন।" তার একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তুমি ধ্বংস হও, সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে গিয়েছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?" সে উত্তরে বলেঃ "হাা।" তিনি তাকে বললেনঃ তুমি হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস কর। সে তখন তাঁর কাছে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেনঃ সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। অতঃপর তিনি হযরত উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। (অর্থাৎ লোকটিকে নবীর (সঃ) কাছে যেতে বললেন)। তাঁকে সে ঐ কথাই বললো। নবী (সঃ) বললেনঃ "সম্ভবতঃতার স্বামী আল্লাহর পথে আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।" ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন লোকটি বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যেই নির্দিষ্ট, না সমস্ত মানুষের জন্যেই?" উমার (রাঃ) তখন হাত দ্বারা বক্ষে মারেন এবং বলেনঃ "না, এই নিয়ামত নির্দিষ্ট নয় বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যেও বটে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ উমার (রাঃ) সত্য বলেছা। ব্

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব ইবনুল আমর আনসারী (রাঃ) বলেনঃ "ঐ দ্বীলোকটি আমার কাছে এক দিরহামের খেজুর কিনতে এসেছিল। আমি তাকে বললামঃ ঘরে ভাল খেজুর আছে। সে আমার ঘরের মধ্যে গেল। আমিও ঘরের মধ্যে গিয়ে তাকে চুম্বন করলাম। অতঃপর আমি হযরত উমারের (রাঃ) কাছে গমন করলাম। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেনঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের নফসের উপর পর্দা ফেলে দাও আর কাউকেও এ কথা বলো না।" আমি কিন্তু ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। সুতরাং হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে গেলাম। তিনিও বললেনঃ "আল্লাহকে ভয় কর, নিজের নফসের উপর পর্দা ফেলো এবং কাউকেও এ খবর দিয়ো না।" এবারও আমি সবর করতে পারলাম না। কাজেই আমি নবীর (সঃ) নিকট গমন করলাম। তাঁকে এ খবর দিলে তিনি আমাকে বললেনঃ "আফসোস যে, তুমি এমন এক ব্যক্তির অনুপস্থিতির সময় তার স্ত্রীর ব্যাপারে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।" এ কথা শুনেতো আমি নিজেকে জাহান্নামী মনে করলাম এবং আমার অন্তরে এই খেয়াল জাগলো যে, হায়! আমার ইসলাম গ্রহণ যদি এ ঘটনার পর হতো (তবে কতই না ভাল হতো)! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ ধরে তাঁর ঘাড় নীচু করে থাকলেন। ঐ সময়েই হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবর্তীর্ণ হলেন। তখন একটি লোক বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি খাস করে তারই জন্যে, না সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যে।"

হ্যরত মুআ্য ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নবীর (সঃ) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি লোক এসে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকের সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে লোকটি এমন একটি স্ত্রীলোকের নিকট পৌছেছে যে তার জন্যে হালাল নয়, সে ঐ স্ত্রীলোকটিকে ভোগ করার ব্যাপারে কিছুই ছাড়ে নাই, যে ভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে ভোগ করে; শুধু এটুকুই বাকী যে, তার সাথে সে সঙ্গম করে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাকে বললেনঃ "তুমি উত্তমন্ধপে অ্যু কর, তারপর দাঁড়িয়ে যাও এবং নামায পড়ে নাও।" ঐ সময় মহা মহিমানিত আল্লাহ কিট্ট এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন হ্যরত মুআ্য (রাঃ) বলেনঃ "এটা তার জন্যেই খাস, না সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্যেই" উত্তরে তিনি বললেনঃ "না বরং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্যেই এই হুকুম।"

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনু জা'দাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবীর (সঃ) সাহাবীদের একজন লোক একটি স্ত্রীলোকের উল্লেখ করে, ঐ সময় সে তাঁর কাছে বসেছিল। অতঃপর কোন প্রয়োজনে (স্ত্রীলোকটির নিকট যাওয়ার জন্যে) সে অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহর নবী (সঃ) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং সে স্ত্রীলোকটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে সে পেলো না। অতঃপর নবীকে (সঃ) বৃষ্টির সুসংবাদ দেয়ার ইচ্ছায় তাঁর দিকে অগ্রসর হয়। (পথিমধ্যে) সে স্ত্রী লোকটিকে একটি পুকুরেরধারে বসা

এ হাদীসটি হা'ফিয আবুল হাসান দারকৃতনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অবস্থায় দেখতে পায়। এমতাবস্থায় তার বক্ষে সে হাত দেয় এবং তার দু'পায়ের মাঝে বসে পড়ে। এই অবস্থায় সে লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সরাসরি নবীর (সঃ) নিকট হাযির হয়ে যা সে করেছে তা তাঁকে জানিয়ে দেয়। তখন নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং চার রাকাআ'ত নামায পড়ে নাও। অতঃপর তিনি আই আয়াতিট পাঠ করে তাকে শুনিয়ে দেন।

হযরত আবু উমামা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবীর (সঃ) নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার উপর আল্লাহর হদ্দ জারী করুন। এ কথা সে একবার বা দু'বার বলে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর নামাযের জন্যে ইকামত দেয়া হয়। নামায শেষে নবী (সঃ) বলেনঃ "যে লোকটি বলেছিল আমার উপর আল্লাহর হদ্দ কায়েম করুন সে লোকটি কোথায়়" লোকটি উত্তরে বললোঃ "এই যে আমি।" তিনি বললেন ঃ "তুমি কি পূর্ণরূপে অযু করে এই মাত্র আমাদের সাথে নামায পড়লে? উত্তরে সেবললোঃ "হাঁ।"তিনি বললেনঃ তা হলে তোমার পাপ এমনভাবে মুছে গেল যে, তুমি ঐ দিনের মত হয়ে গেলে যেই দিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল। খবরদার আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ঐ সময় আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

হযরত আবু উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "(একদা) আমি হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) সাথে একটি গাছের নীচে বসেছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুষ্ক ডাল নিয়ে ঝাড়তে লাগলেন। ফলে ওর পাতাগুলি ঝরে পড়লো। তারপর তিনি বললেনঃ "হে আবু উসমান (রাঃ)! আমি কেন এরূপ করলাম তা যে তুমি জিজ্ঞেস করছো নাঃ" আমি বললামঃ "কেন আপনি এরূপ করলেন?' তিনি বললেনঃ "রাস্লুল্লাহ (সঃ) এরূপ করেছিলেন।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "মুসলমান যখন উত্তমরূপে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাসীদটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

অযু করে, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তার পাপরাশি ঐ রূপেই ঝরে পড়ে যেমন এই ডালের পাতাগুলি ঝরে পড়লো।" তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত মুআ'য (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! খারাপ কাজের পরপরই কোন ভাল কাজ করে ফেল, তাহলে এই ভাল কাজটি খারাপ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আর লোকদের সাথে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মেলামেশা কর।"

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং যেখানেই থাক না কেন কোন খারাপ কাজের পিছনে কোন ভাল কাজ অবশ্যই করে ফেল, তা হলে এ ভালো কাজটি ঐ খারাপ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আর উত্তম চরিত্রের সাথে জনগণের সাথে মেলামেশা কর।"

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" তিনি বললেনঃ "যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে বসবে তখন ওর পরেই কিছু ভাল কাজ করে ফেলবে। তাহলে এই ভাল কাজটি ঐ মন্দ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু'কি একটি উত্তম কাজ নয়? তিনি উত্তরে বললেনঃ "এটা তো বড়ই উত্তম কাজ।"

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "রাত্রি ও দিবসের যে কোন সময় কোন বান্দা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' বলে, তার আমল নামা হতে গুণাহ্গুলি মিটিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ স্থানে ঐ পরিমান পূণ্য লেখে দেয়া হয়।"

হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার এমন কোন আকাঙ্খা বা বাসনা নাই যা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুনসাদে' বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫. এ হাদীসটি ইমাম হাফিষ আবু ইয়ালা আল-মূসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি পূর্ণ না করে ছেড়েছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দিচ্ছা সে উত্তরে বললোঃ "হাা।" তিনি বললেনঃ "তাহলে এটাই ঐ সবগুলোর উপর বিজয়ী থাকবে।"

(১১৬) বস্তুতঃ যেসব উন্মত তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন বৃদ্ধিমান লোক হয় নাই, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করতো সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল, তারা যেই আরাম আয়েশে ছিল ওর পিছনেই পড়ে রইলো এবং অপরাধ পরায়ণ হয়ে পড়লো।

(১১৭) আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদসমূহকে কুফরীর কারণে ধ্বংস করে দেন, অথচ ওর অধিবাসী সংকাজে লিগু রয়েছে।

١١٦- فَكُو لا كَانَ مِنَ القَـرُونِ عُن الْفُـسَـادِ فِي الْارْضِ إِلَّا قِليلًا مِحْنُ انْجَيْنَا مِنْهُمُ وَ سار مد در درود را ودود اتبع الذِين ظلموا ما اترفوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ٥ ١١٧ - وَ مَا كَانَ رُبُّكَ لِيُسْهَلِلاً رى بظلم و اهله

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত যুগের লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে কেন পাই নাই যারা দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদেরকে অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতো? এই অল্প সংখ্যক লোক ওরাই যাদেরকে আমি নিজের শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি। এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা এই উন্মতের মধ্যে এরূপ দলের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

এ হাদীসটি হা'ফিয় আবু বকর আল-বায়যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং মন্দ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।" (৩ঃ ১০৪) যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসে না। সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা মোটেই ক্রক্ষেপ করে না। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর আযাব এসে পড়ে। ভাল বস্তিগুলির উপর আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক ভাবে কখনো শাস্তি আসে না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে নিজেদেরকে শান্তির যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ পাক যুলুম থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যেমন তিনি বলেনঃ

رر بررد۱ود را ۱۰ برود<sup>م بردو</sup>رود وما ظلمنهم ولکن ظلموا انفسهم

অর্থাৎ "আমি তাদের উপর যুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজেদের নফ্সের উপর যুলুম করেছে; (১১ঃ ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَمَا رَبُّكُ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ.

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক বান্দাদের উপর অত্যাচারকারী নন।" (৪১ঃ ৪৬)

(১১৮) এবং যদি তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন (কিন্তু এরূপ করেন নাই), আর তারা সদা মতভেদ করতে থাকবে।

(১১৯) কিন্তু যার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয়, আর ۱۱۸ - و لُو شَاء رَبَّكُ لَجَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَاسَةُ وَالْمِدَةُ وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ٥ مُخْتَلِفِينَ ٥ مُخْتَلِفِينَ ٥ مُخْتَلِفِينَ ٥ مُخْتَلِفِينَ ٥ مُنْ رَجْمَ رَبَّكُ وَ لِذَلِكُ مَا لَا يَزَالُونَ مَا رَبَّكُ وَ لِذَلِكُ

এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন এবং তোমার
প্রতিপালকের এই বাণীও পূর্ণ
হবে — আমি জাহান্নামকে পূর্ণ
করবো জ্বিনদের ও মানবদের
সকলের দারা।

خُلَقَهُمْ وَ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَنْ أَرْبِكَ لَالْمَةُ رَبِّكَ لَا مَنْ الْجِنَّةِ وَ لَا الْبَاسِ اَجْمَعِیتُنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর ক্ষমতা কোন কাজ থেকে অপারগ নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবকেই ইসলামের উপর বা কুফরীর উপর একত্রিত করতে পারতেন। কিন্তু মানুষের মত, দ্বীন, মাযহাব সব সময় যে পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হবে এতে তাঁর বড়ই নিপূণতা রয়েছে। তাদের পন্থা হবে ভিন্ন এবং আর্থিক অবস্থাও হবে পৃথক পৃথক। এক্ন অপরের অধীনে থাকবে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন ও মায্হাবের বিভিন্নতা। হাাঁ, তবে যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়, তারা সব সময় রাসলদের অনুসরণ ও আল্লাহ তাআ'লার হুকুম পালনের কার্যে লেগে থাকে। এখন তারা শেষ নবীর (সঃ) অনুগত। এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। মুসনাদ ও সুনানে হাদীস রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে শক্তিশালী করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল হয়েছে এবং খৃষ্টানরা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার উন্মতের তেহাত্তরটি দল হয়ে যাবে। একটি দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ একটি দল কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তারা হচ্ছে ওরাই যারা ও্রই উপর রয়েছে যার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবীগুণ রয়েছে।"

আতা'র (রঃ) উক্তি অনুযায়ী مُخْتَلِفِينِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী। আর আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুগত লোকেরা। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এই দলই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার রহমত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ পৃথক। আর অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের জন্ম এ জন্যেই হয়েছে। দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান এ দু'টো হচ্ছে আদি কালের বন্টন।

১. এ হাদীসটি ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত তাউসের (রাঃ) নিকট দু'জন লোক তাদের ঝগড়া নিয়ে হাযির হয়। তারা তাদের পারস্পরিক মতানৈক্যে খুবই বেড়ে যায়। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা খুবই ঝগড়া করলে এবং তোমাদের পারস্পরিক মতানৈক্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে।" তখন তাদের একজন বললোঃ "আমাদেরকে এ জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" তার এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ "তুমি ভুল কথা বললে।" লোকটি তার উক্তির অনুকূলে এই আয়াতটিই পাঠ করলো। তখন হযরত আতা' (রাঃ) বললেনঃ তোমাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয় নাই যে, তোমরা পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করবে। বরং তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে দলবদ্ধভাবে ও একমতে থাকার জন্যে এবং রহমত লভি করার উদ্দেশ্যে।" যেমন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রহমতের জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আযাবের জন্যে নয়। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ
وَمَا خُلَقَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ـ

অর্থাৎ "আমি দানব ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (৫১ঃ ৫৬) তৃতীয় উক্তি এ-ও আছে যে, তাদের রহমত ও মতভেদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন মালিক (রঃ) এর তাফ্সীরে বলেন যে, একটিদল জান্নাতী এবং একটি দল জাহান্নামী। এদেরকে রহমত লাভ করার জন্যে এবং ওদেরকে মতভেদ সৃষ্টি করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের এই ফায়সালা হয়ে আছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এই দু'প্রকারের লোক থাকবে এবং এই দু'প্রকারের লোক দারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। এর পূর্ণ হিকমত একমাত্র তিনিই জানেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে,আমার মধ্যে তো শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে থাকে।" আর জাহান্নাম বলেঃ "আমাকে অহংকারী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।" তখন মহা মহিমানিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেনঃ "তুমি আমার রহমত বা করুণা। আমি যাদেরকে ইচ্ছা করবো তোমার দারা আরাম ও শান্তি দান করবো।" আর জাহানামকে বলেনঃ "তুমি আমার শান্তি। আমি যাদেরকে চাইবো তোমার শাস্তি দারা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।" বরাবরই বেহেশতে অতিরিক্ত জায়গা থাকবে। শেষ পর্যন্ত ওর

জন্যে আল্লাহ তাআ'লা নতুন মাখলৃক সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে ওর মধ্যে বসিয়ে দিবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা তার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু চাইতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা ওর মধ্যে নিজের পা রেখে দিবেন। তখন সে বলে উঠবেঃ "আপনার মর্যাদার কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে"।

(১২০) রাস্লদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যদারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্যে এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী। ١٢- وَكُسلاً نَقْصُ عَلَيْكُ مِنَ انْتُسِتُ مِنَ انْتُسِتُ بِهِ انْبُسَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثُسِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ النَّحَقُ فِي هَٰذِهِ النَّحَقُ فُو مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَمُوعِظَةٌ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাস্লকে (সঃ) বলছেনঃ পূর্ববর্তী উন্মতদের তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নবীদের তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শান্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নবী, রাস্ল ও মু'মিনদের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরো দৃঢ় করি এবং তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে। এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় এবং মু'মিনদের জন্যে উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে।

(১২১) হে নবী (সঃ)! যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলঃ তোমরা যেমন করছো করতে থাকো এবং আমরাও আমাদের কাঞ্জ করছি।

۱۲۰ و قُلُ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْأَيْرُونَ الْأَيْرُونَ الْأَيْرُونَ الْأَيْرُونَ الْأَيْرُ الْأَيْرُ الْأَيْرُ الْأَلْبُ الْأَيْرُ لِلْأَيْمِ الْمُعْرِالْأُونَ الْأَيْرُ الْأَيْمِ الْمُلْأِلْمُ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْرِقِيلُونَا الْمُعْرِالْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِيلِيلُونِ الْمُعْمِلِيلِيلِيلْمِ الْمُعْمِلِيلِيلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِيلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْ

(১২২) এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি। ۱۲۲- و انتظِروا إنّا منتـظِـرون ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশের সুরে বলছেনঃ ধমকানো, ভয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে দাওঃ আচ্ছা, তোমরা তোমাদের নীতি থেকে না সরলে না সর, আমরাও আমাদের নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছি। তোমাদের পরিণাম কি ঘটে তার জন্যে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো, আমরাও আমাদের পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকলাম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যে, দুনিয়া কাফিরদের পরিণাম দেখেছে এবং ঐ মুসলমানদেরও পরিণাম লক্ষ্য করেছে যারা আল্লাহর ফযল ও করমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত হয়ে দুনিয়াকে মুঠের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।

(১২৩) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সূতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

الله غُهُ يُبُ السَّمَا وَ مَرَهُ وَ مَرَهُ وَ مَرَهُ وَ مَرَهُ وَ مِرْهُ وَ مَرْهُ وَ مَرْهُ وَ مَرْهُ وَ مَر وَالْارْضُ وَالْيَهُ يَرْجُعُ الْامْرِ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَ تُوكُلُ عَلَيْهُ وَ مَا فَاعْبُدُهُ وَ تُوكُلُ عَلَيْهُ وَ مَا بَعُمَا وَيَعْمَلُونَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, আস্মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু মাত্র তাঁরই রয়েছে। তাঁরই কাছে সবকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁরই কাছে সবারই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তাআ'লা তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, তা আমার অজানা নয়। আমি তাদের অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে সাহায্য করবো।

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ তাওরাতের সমাপ্তিও এই আয়াতগুলিরই উপর হয়েছে।

স্রাঃ হুদ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ ইউসুফ, মাকী

سُورَة يُوسَفُ مُكِيَّة َ (أَيَاتُهَا: ١١١، رُكُوعَاتُهَا: ١٢)

(আয়াতঃ ১১১, রুকু'ঃ ১২)

এই সূরার ফথীলতের ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সূরায়ে ইউসুফ শিক্ষা দাও। কেননা, যে মুসলমান এটাকে পাঠ করবে বা নিজের পরিবারের লোকদেরকে এটা শিখাবে অথবা অধীনস্থ লোকদেরকে শিক্ষা দেবে, আল্লাহ তাআ'লা তার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করবেন; আর তাকে এই শক্তি দান করবেন যে, সে কোন মুসলমানদের প্রতি হিংসা পোষণ করবে না।" কিন্তু এই হাদীসের সনদ খুবই দুর্বল। এর একজন অনুগামী হচ্ছেন ইবনু আসাকির। কিন্তু তাঁরও সমস্ত সনদ অগ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য। ইমাম বায়হাকীর (রঃ) 'দালাইলুন্ নুবুওয়াহ্' নামক গ্রন্থেরছে যে, ইয়াহুদীদের একটি দল যখন রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এই সূরাটি পাট করতে ওনে তখন তারা মুসলমান হয়ে যায়। কেননা, তাদের কাছে যে ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তাতেও এই ঘটনাটি ঠিক এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই রিওয়াইয়াতটি কালবী (রঃ), আবু সা'লিহ (রঃ) হতে এবং তিনি হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

(১) আলিফ -লাম-রা; এগুলো সুম্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

- (২) এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।
- (৩) আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওয়াহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

بِسُم اللهِ الرَّحَمِنِ الرَّحِيمِ ١- الرَّ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمَبِينِ ٥ ٢- إِنَّا اَزْلُنْهُ قُرْءَنا عُرْبِياً لَعَلَّكُمُ

رد وور ر تعقِلُون ٥

٢- نُحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكُ اُحُسَنَ
 الْقُصُصِ بِمَا اُوحَيْناً اِلَيْكَ هٰذا الْقُران وَان كُنتَ مِن قُبَلِه لَمِن الْغُفلين ٥

অর্থাৎ কুরআন কারীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট। এগুলি অস্পষ্ট জিনিষের হাকীকত বা মূল তত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে عَلَىٰ (ওটা) শব্দটি الْمَانُ (এটা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আরবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবাধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেইহেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূলের (সঃ) উপর ফেরেশতাকুল শিরোমণির দৌত্যকার্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রম্যান মাসে অবতীর্ণ হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌছে যায়, যাতে আরববাসী একে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারে।

আল্লাহ পাক স্বীয় রাস্লকে (সাঃ) বলেনঃ 'ওয়াহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআন কারীম প্রেরণ করে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আর্য করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করতেন (তবে ্বুবর্হ ভাল হতো)!" তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।<sup>১</sup> অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কিছু কাল ধরে কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সামনে আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। তাঁরা বললেনঃ "যদি আমাদের সামূনে কোনু ঘটনার বর্ণনা দিতেন!" তখন মহা মহিমানিত वर वरन वरकीर करतन । वरो الله تِلكَ الْبِثُ الْكِتْبِ الْمُسِبِينِ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এরপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সামনে আয়াতসমূহ বরাবর পাঠ করতে থাকেন। কিছুকাল পর তাঁরা আবার আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যদি আপনি আমাদের সামনে কোন ইতিহাস বা কাহিনী বর্ণনা করতেন!" তখন মহা মহিমান্তিত আল্লাহ 🕮 এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (৩৯ঃ ২৩) বাক্য نَزُّلَ ٱخْبَسَنَ الْحَـدِيْثِ রীতির একই ঠাট বা আকৃতি দেখে সাহাবীগণ বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাদীস বা কথার উপরে এবং কুরআনের নীচের কোন কিছু অর্থাৎ কোন ঘটনা যদি বর্ণনা করা হতো!" তখন মহা মহিমানিত আল্লাহ তাআ'লা অবতীর্ণ করেন ঃ

ر تفنور ١٥١ و و و و و المراداء وودا مرر الكان الموارد وودا مرد الما الموارد وورا مردو الموارد وورد و الموارد و الموارد

১. হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন

এই আয়াতগুলি। সুতরাং তাঁরা উত্তম কাহিনীর ইচ্ছা করলে উত্তম কাহিনী এবং উত্তম কথা বা হাদীসের ইচ্ছা করলে উত্তম হাদীস বা কথা অবতীর্ণ হয়। এই জায়গায়, যেখানে কুরআন কারীমের প্রশংসা হচ্ছে এবং এটা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কুরআন অন্য সব ধর্মীয় কিতাব থেকে মানুষকে অমুখাপেক্ষী অর্থাৎ কুরআন কারীম বিদ্যমান থাকতে মুসলমানরা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থের মুখাপেক্ষী নয়, তখন নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) নবীর (সঃ) নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন করেন, যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে তা পাঠ করতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগান্তিত হন এবং বলেনঃ "হে খাত্তাবের ছেলে! তুমি কি এতে মগ্ন হয়ে পথভ্রষ্ট হতে চাও? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি এটাকে (কুরআনকে) অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমকিতরূপে তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি। তোমরা এই আহলে কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করো না। হতে পারে যে, তারা তোমাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দেবে, আর তোমরা ওটাকে মিথ্যা মনে করবে এবং কোন মিথ্যা সংবাদ দেবে, আর তোমরা ওটাকে সত্য মনে করবে। জেনে রেখো যে, আজ যদি স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁরও আমার অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় থাকতো না।"<sup>১</sup>

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনু খান্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আগমন করে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আমি বানু কুরাইযা গোত্রের আমার এক বন্ধুর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হতে কতকগুলি ব্যাপক কথা লিখে দিয়েছে। আমি তা আপনাকে শুনাবো কিঃ বর্ণনাকারী বলেন যে, (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহর (সঃ) চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনু সা'বিত (রাঃ) বলেনঃ আমি তাঁকে বললামঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সঃ) চেহারা দেখতে পান নাং তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে এবং মুহাম্মদকে (সঃ) রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি।" তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) ক্রোধ দূরীভূত হলো এবং তিনি বললেনঃ "যে পবিত্র সন্তার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ!

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

যদি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ) থাকতেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে তবে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতে। উন্মতদের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছ তোমরা এবং নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ হচ্ছি আমি।"

হযরত খা'লিদ ইবনু আরফাতা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি (একদা) হ্যরত উমারের (রাঃ) কাছে বসে ছিলাম এমন সময় সূসের অধিবাসী আবদুল কায়েস গোত্রের একটি লোক হযরত উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক?" সে উত্তরে বলে ঃ "হাঁ।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "তুমি কি সূসে অবস্থান করছো?" সে জবাব দেয়ঃ "হাঁ।" তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি দিয়ে তাকে প্রহার করেন। সে বলেঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "বসো, বলছি।" অতঃপর তিনি 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে এই সুরারই এই আয়াতগুলি 🛶 পর্যন্ত পড়েন। তিনবার তিনি এই আয়াতগুলি পাঠ করেন এর্বং প্রতিবারই তাকে প্রহার করেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করেঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "তুমি 'দানইয়াল' এর কিতাব লিপিবদ্ধ করেছো।" সে তখন বলেঃ "আপনি আমাকে (যা ইচ্ছা) আদেশ করুন, আমি তা পালন করবো।" তিনি বললেনঃ "যাও, গরম পানি ও সাদা পশম দিয়ে ওগুলি উঠিয়ে ফেলো। সাবধান! আজকের পরে তুমি নিজেও তা পড়বে না এবং অন্যকেও পড়াবে না। এরপর যদি আমার কাছে খবর পৌছে যে, তুমি এটা পড়েছো বা কাউকে পড়িয়েছো তবে আমি তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি প্রদান করবো।" অতঃপর তিনি তাকে বললেনঃ "বসো"। সে তখন তাঁর সামনে বসে পড়লো। তিনি বলতে লাগলেনঃ "আমি (একবার) আহলে কিতাবের নিকট গিয়ে তাদের এক কিতাব লিখে লই ওটাকে চামড়ায় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট গমন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে উমার (রাঃ) তোমার হাতে ওটা কি?" উত্তরে আমি বলিঃ 'এটা একটা কিতাব, যা আমি লিখেছি, যেন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমার এ কথা ওনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) রাগান্তিত হন এবং তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে যায়। তারপর

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ আনসারের দল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরস্পর বলাবলি করেনঃ "নবীকে (সঃ) কেউ রাগিয়েছে।" অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের চতুম্পার্শ্বে তাঁরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বসে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! আমাকে সমুদয় কালাম ও ওর সমাপ্তি প্রদান করা হয়েছে। আবার এগুলোকে আমার জন্যে খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আমি আল্লাহর দ্বীনের কথাগুলি অত্যন্ত সাদা, উজ্জ্বল ও চমকিতরূপে আনয়ন করেছি। সাবধান! তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়োনা। গভীরে অবতরণকারী কেউ যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ঠ না করে।" (হয়রত উমার (রাঃ) বলেনঃ) আমি তখন উঠে পড়লাম এবং বললামঃ আমি আল্লাহকে প্রতিপালক রূপে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে এবং মুহাম্মদকে (সঃ) রাসূল হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে সভুষ্ট রয়েছি। এরপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) মিম্বর হতে অবতরণ করেন। ব

হযরত জুবাইর ইবনু নুকাইর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমারের (রাঃ) যুগে দু'জন লোক হিমসে অবস্থান করতো। হযরত উমার (রাঃ) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে কতকগুলি কথা লিখে নিয়েছিল। তারা ওগুলিকেও সঙ্গে এনেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ ব্যাপারে তারা হযরত উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে নিজেদের পক্ষ থেকে তারা অনুরূপ কথা আরও বাড়িয়ে দেবে, নচেৎ ওগুলিকেও নিক্ষেপ করবে। হযরত উমারের (রাঃ) কাছে এসে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদীদের নিকট থেকে আমরা এমন কতকগুলি কথা শুনতে পাই যে গুলি শুনে আমাদের দেহের লোম খাড়া হয়ে যায়। আমরা কি ওগুলি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবো, না সবই পারিত্যাগ করবোঃ" হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "সম্ভবতঃ তোমরা তাদের কিছু কথা লিখে রেখেছো! তাহলে শুনো! এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলছি। আল্লাহর রাসূলের (সঃ) যুগে আমি একবার খায়বারে গমন করে তথাকার

১. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু ইয়া'লা আল-মৃসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক নামক একজন বর্ণনাকারীকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর হাদীসকে সঠিক বলেন না।

একজন ইয়াহুদীর কথা আমার খুবই পছন্দ হয়। আমি তার কাছে আবেদন জানালে সে আমাকে তা লিখে দেয়। আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে তা বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বলেনঃ "যাও, নিয়ে এসো।" আমি খুব খুশী হয়ে চললাম যে, আমার এ কাজটি হয় তো আল্লাহর রাসলের (সঃ) কাছে বেশ পছন্দনীয় হয়েছে। সুতরাং আমি তাঁর কাছে তা নিয়ে এসে পাঠ করতে শুরু করে দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমি তাঁর দিকে নযর করেই দেখি যে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আর আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হলো না এবং ভয়ে আমার গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে গেল। আমার এ অবস্থা দেখে তিনি ওটা উঠিয়ে নিলেন এবং অক্ষর গুলি মিটিয়ে দিতে শুরু করলেন। আর মুখে তিনি বলতে লাগলেনঃ "তোমরা এদের অনুসরণ করো না। এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। একথা বলতে বলতে এক এক করে সমস্ত অক্ষর তিনি মুছে ফেললেন। (অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) তাদের দু'জনকে বললেনঃ) তোমরা দু'জন যদি তাদের থেকে কিছু লিখে নিয়ে থাকতে তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম।" তারা তখন বললোঃ "আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো একটি অক্ষরও লিখবো না।" সুতরাং বাইরে এসেই তারা জঙ্গলের দিকে চললো এবং একটি গর্ত খুঁড়ে লিখার ফলকটি মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললো।

(৪) যখন ইউসুফ (আঃ) তার পিতাকে বললোঃ হে পিতঃ! আমি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি- দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। 8- إِذْ قَالُ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَابَتِ إِنِّي رَايْتُ اَحَدَ عَشَر كُوكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر رَايَتُهُمْ لِيَ سُجِدِينَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার কওমের কাছে ইউসুফের (আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর।' হযরত ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকৃব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)। যেমন মুসনাদে

১. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু বকর আহ্মদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মারাসীলে আবি দাউদের মধ্যেও হযরত উমার (রাঃ) হতে এরূপই রিওয়াইয়াত রয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আহমদে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহকে (সঃ) জিজের করা হয়ঃ "লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় সবচেয়ে বেশি আছে।" সাহাবীগণ বললেনঃ "আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করছি না।" তিনি বললেনঃ "তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) যিনি নিজেও ছিলেন নবী, পিতাও ছিলেন নবী, পিতামহও ছিলেন নবী এবং প্রপিতামহও ছিলেন আল্লাহর নবী ও তাঁর খলীল বা দোস্ত।" তাঁরা এবারও বললেনঃ "আমরা এটাও জিজ্ঞেস করি নাই।" তিনি তখন তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ "তা হলে কি তোমরা আমাকে আরবের গোত্রগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ "জ্বি, হাা।' তিনি বললেনঃ "তা হলে জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে যারা ভাল ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা ভাল ও সঞ্জ্বান্তই থাকবে যদি তারা বোধশক্তি লাভ করে।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবীদের স্বপ্ন আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহী হয়ে থাকে। তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারোটি নক্ষত্র দ্বারা হযরত ইউসুফের (আঃ) এগারোটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সুর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর পিতা মাতাকে রাজ-সিংহাসনে বসান এবং তাঁর এগারোটি ভাই তার সামনে সিজদাবনত হয়। ঐ সময় তিনি বলেনঃ "হে পিতঃ! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত করেছেন।"

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহ্দীদের মধ্যে বুসতানা' নামক একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি নবীর (সঃ) নিকট এসে বলেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! যে এগারটি নক্ষত্র হযরত ইউসুফকে (আঃ)

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সিজদা করেছিল ওগুলির নাম আমাকে বলে দিন।" বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করে তাঁকে তারকা গুলির নাম বলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ লোকটিকে ডেকে বলেনঃ "তারকাগুলির নাম তোমাকে বলে দিলে তুমি ঈমান আনবে তো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যা, নিশ্চয়।" নবী (সঃ) বললেনঃ "ওগুলির নাম হচ্ছেঃ (১) জিরইয়ান, (২) ত'ারিক, (৩) দিয়াল, (৪) যুল কানফাত, (৫) কা'বিস, (৬) অসাব, (৭) আমৃদান, (৮) ফালীক, (৯) মিসবাহ, (১০) যরূহ এবং (১১) ফারাগ।" তখন ইয়াহুদী আ'লেমটি বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর শপথ! ঐ নক্ষত্রগুলির এই নামই বটে।

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁর পিতার নিকট বর্ণনা করেন তখন তাঁর পিতা হযরত ইয়াকৃব (আঃ) তাঁকে বলেনঃ এটা সত্য স্বপ্ন। পরবর্তীকালে আল্লাহ এটা পূর্ণ করে দেখাবেন। তিনি বলেন যে, সুর্য দ্বারা তাঁর পিতা এবং চন্দ্র দ্বারা তাঁর মাতাকে বুঝানো হয়েছে।

(৫) সে বললোঃ হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাতাদের নিকট বর্ণনা করো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, শয়্নতান তো মানুষের প্রকাশ্য শক্র। - قَالَ الْبُنَّى لَا تَقْصُصُ رُءَياكَ عَلَى إِخْوَياكَ عَلَى إِخْوَياكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيدُيدُوا لَكَ كَيدُيدُوا لَكَ كَيدُدُوا لَكَ كَيدُدُوا لَكَ كَيدُدُوا لَكَ كَيدُدُوا لَكَ كَيدُدُوا لَكَ الشَّيطُنَ لِلْإِنسَانِ مِدْدُ مَبِينَ ۞ عَدُو مَبِينَ ۞ عَدُو مَبِينَ ۞

হযরত ইয়াকৃব (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে যে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তাআ'লা এখানে এ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ)

এ হাদীসটি ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটি
দালায়েলে বায়হাকী, মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে বায়য়ার এবং তাফসীরে আবি
হা'তিমেও রয়েছে।

২. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে আবি ইয়ালায় রয়েছে। কিন্তু এই রিওয়াইতের সনদে হাকীম 
ইবনু যাহীর ফাযারী একাকী রয়েছেন, যাঁকে কতিপয় ইমাম দুর্বল বলেছেন। আর 
অধিকাংশই তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। হুসনে ইউসুফের বর্ণনাকারী ইনিই। চারজন 
শায়েখই তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

সতর্ক করতে গিয়ে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করো না। কেননা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমার লাতাগণ তোমার সামনে খাটো হয়ে যাবে। এমনকি তারা তোমার সমানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব যে, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এখন থেকেই তোমার সাথে শক্রতা শুরু করে দেবে। আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাস্লুল্লাহর (সঃ) শিক্ষাও এটাই তিনি বলেছেনঃ "(তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর কেউ যদি কোন) খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে; আর এর অনিষ্টকারীতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারো কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।"

মুআ'বিয়া ইবনু হায়দাহ্ আল-কুশায়বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।

একারণেই এ হুকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নিয়ামতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "প্রয়োজনসমূহ পুরো করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নিয়ামত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।"

(৬) এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, আর তোমার প্রতি ও ইয়াকৃবের (আঃ) - وَكُلْلِكَ يَجُلَّبِيكَ رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُعِلِّمُ لَا عَلَيْكَ وَعَلَى الْإِ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) এবং কোন কোন আহলে সুনান বর্ণনা করেছেন।

পরিবার-পরিজনের প্রতি
অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে
তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ
করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ
ইবরাহীম (আঃ) ও ইসহাকের
(আঃ) প্রতি, তোমার
প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তাঁর পূত্র হযরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেনঃ বৎস! যেমনভাবে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে এই তারকাগুলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সিজ্দাবনত অবস্থায় দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নুবওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি

তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতিপূর্বে তাঁর খলীল বা দোস্ত ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি ও ইসহাকের (আঃ) প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছিলেন ও নুবওয়াত দান করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন তোমার পিতামহ ও প্রপিতামহ। নুবওয়াতের যোগ্য কে বা কারা তা আল্লাহ তাআ'লা ভালরূপেই অবগত রয়েছেন।

- (৭) ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতাদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।
- (৮) যখন তারা (ভ্রাতারা)
  বলেছিলেন আমাদের পিতার
  নিকট ইউসুফ এবং তার ভাই
  (বিনইয়ামীন)-ই অধিক প্রিয়,
  অথচ আমরা একটি সংহত
  দল, আমাদের পিতা তো স্পস্ট
  বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।

(৯) ইউসুফকে (আঃ) হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে এসো, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি ওধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।

(১০) তাদের মধ্যে একজন বললোঃ ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন গভীর কৃপে নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

۹- اقتلوا يوسف أو اطركوه ارضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا مِن بعتدِه قدومًا صلحين

. ١- قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ لَا تَقْتَلُواْ يُوسُفُ وَالقَّوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فِعِلِينَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় জ্ঞান পিপাসুদের জন্যে বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। হযরত ইউসুফের (আঃ) একটি মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন, যাঁর নাম ছিল বিনইয়ামীন। অন্যান্য ভাইগুলি ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগুলি পরস্পর বলাবলি করেনঃ 'আমাদের পিতা এ দু'ভাইকে আমাদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। বড়ই বিশ্বয়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি, অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু'জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! নিঃসন্দেহে এটা তাঁর স্পষ্ট ভুলই বটে।"

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের নুবওয়াতের উপর প্রকৃতপক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর এই আয়াতের বর্ণনা ধারা তো এর বিপরীত। কোন কোন লোক বলেছেন যে, এই ঘটনার পর তাঁরা সবাই নুবওয়াত লাভ করেছিলেন। কিন্তু এটাও প্রমাণের মুখাপেক্ষী। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে শুধু নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেনঃ ইন্ট্রিটি বিল্লিন এই বিল্লিন বিল্লেন বিল্লে

তাঁরা বলতে চান যে, এই আয়াতে বলা হয়েছেঃ ইয়াকৃব (আঃ) ও তাঁর সভানদের প্রতি ওয়াহী নাযিল করা হয়েছিল। এটা কিন্তু সভাবনা ছাড়া আর বেশী কিছুর ক্ষমতা রাখে না। কেননা, বণী ইসরাঈলের বংশ পরস্পরকে الشباط বলা হয়ে থাকে। যেমন আরবকে الشباط বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই আয়াতে শুধু এটুকুই রয়েছে য়ে, বণী ইসরাঈলের أسباط এর উপর ওয়াহী নাযিল হয়েছিল। তাঁদেরকে এরপ সংক্ষিপ্তভাবে বলার কারণ এই য়ে, তাঁরা অনেক ছিলেন কিন্তু প্রত্যেক سُبُط হয়রত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মধ্যকার একজনের নসল বা বংশ ছিলেন। অতএব, এর কোন প্রমাণ নেই য়ে, আল্লাহ তাআ'লা বিশেষভাবে এ ভাইদেরকে নুবওয়াত দান করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁরা একে অপরকে বলেনঃ 'এক কাজ করা যাক! তা হলো এই যে, ইউসুফের (আঃ) সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সে-ই হচ্ছে আমাদের পথের কাঁটা। সে যদি না থাকে তবে পিতার মুহাব্বত শুধু আমাদের উপরই থাকবে। এখন তাকে পিতার নিকট হতে সরাবার দু'টি পন্থা আছে। হয় তাকে মেরেই ফেলতে হবে, না হয় কোন দূর দূরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় ভাজন হতে পারবো। এরপর আমরা তাওবা' করবো, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, ওটা বায়তুল মুকাদ্দাসের কৃপ ছিল। তাঁদের এ ধারণা হলো যে, সম্ভবতঃ কোন মুসাফির সেখান দিয়ে গমনের সময় তাঁকে কৃপ থেকে উঠিয়ে নেবে এবং নিজের কাফেলার কাছে নিয়ে যাবে। তখন কোথায় তিনি এবং কোথায় তাঁরা। সুতরাং তাঁকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল হয়ে যায় তবে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার (রঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিলেন। তা হচ্ছেঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট ভাই এর প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিষ্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, অচল বৃদ্ধকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ঠ করা, হুরমত ও ফ্যীলতের বিপরীত করা, মর্যাদাবানের মর্যাদা হানি করা, পিতাকে দুঃখ দেয়া, তাঁর নিকট থেকে তাঁর কলিজার টুকরা ও চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া, বৃদ্ধপিতা ও আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় নবীকে বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় বিপদে পৌছানো, ঐ অবুঝ ছেলেকে দয়ালু পিতার স্নৈহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর দু'জন নবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, সুখময় জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা, ফুলের চেয়েও নরম অবলা শিশুকে মমতাময় বৃদ্ধ পিতার নরম ও গরম কোল হতে চিরতরে পৃথক করে দেয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি বড়ই করুনাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তাঁরা (শয়তানের চক্রান্তে পড়ে) কতই না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন!

(১১) তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাঙ্খী?

(১২) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফল মূল খাবে ও খেলাধূলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষন করবো। ۱۱- قَالُواْ يَابَانَا مَالُكُ لَا تَامَنَا عَلَى يَوْسُفُ وِانَّالَهُ لَنْضِحُونَ ٥ عَلَى يُوسُفُ وِانَّالَهُ لَنْضِحُونَ ٥ ارْسِلُهُ مَا عَنَا غَالَهُ لَيْرَتِعُ الْسِرِيْدِ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥ وَيلَعَبُ وِانَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥

বড় ভাই রাওভীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কুপে ফেলে দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে তাঁরা তাঁদের পিতার কাছে আসলেন এবং বললেনঃ "আব্বাজান! ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করেন না, এর কারণ কিং অথচ আমরা তো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক শুভাকাঙ্খী আর কে হতে পারেং" وَرُرُنُ وَ وَالْمِيْنُ এর অন্য পঠন وَنُرُنُ এরপও রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা। কাতাদা' (রঃ), যহুহাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি শুরুজনও এরপই বলেছেন।

তাঁরা তাঁদের পিতাকে বললেনঃ 'আমরা পুরো মাত্রায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

(১৩) সে বললোঃ এটা আমাকে
কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে
নিয়ে যাবে এবং আমি ভয়
করি তোমরা তার প্রতি
অমনোযোগী হলে তাকে
নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।
(১৪) তারা বললোঃ আমরা একটি
সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি
নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে
ফেলে, তবে তো আমরা
ক্ষতিগ্রস্তই হবো।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁদের আবেদনের জবাবে বললেনঃ 'তোমরা তো জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে পারি না। সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে!' হযরত ইউসুফের (আঃ) প্রতি তাঁর পিতা হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) এতো বেশী আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর চেহারায় বড় উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর ললাটে নুবওয়াতের জ্যোতি চমকাচ্ছিল। তিনি ছিলেন

অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তায় মহত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর, তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

তাঁকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেনঃ 'তোমরা বকরী চরানো ও অন্যান্য কাজে নিমগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো কোন টেরই পাবে না।' হায়! হযরত ইয়াকূবের (আঃ) এই কথাটিকে তাঁরা লুফে নিলেন এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক ওযরের পন্থা মনে করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে দিয়ে পিতার সামনে এসে মনগড়া এই ওযরই পেশ করবেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা পিতাকে তাঁর কথার উত্তরে বললেনঃ "আব্বাজান! আপনি এটা কি চিন্তা করছেন? আমাদের মতো একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রন্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।"

(১৫) অতঃপর যখন তারা তাকে
নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর
কুপে নিক্ষেপ করতে একমত
হলো, এমতাব'স্তায় আমি
তাকে জানিয়ে দিলামঃ তুমি
তাদেরকে তাদের এই কর্মের
কথা অবশ্যই বলে দেবে যখন
তারা তোমাকে চিনবে না।

পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তারা তাঁকে সম্মত করেই নিলো এবং হযরত ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে জঙ্গলের দিকে চললো। তারা সবাই একমত হয়ে গেল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিবে। অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং তাঁরা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাস ঘাতকতা শুক্ল করে দিলো এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর করে নিলো। হযরত ইউসুফকে (আঃ) বিদায় করার সময় তাঁর পিতা হযরত ইয়াকৃব (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তাঁর জন্যে দুআ' করেন। পিতার চক্ষুর আড়াল হওয়া মাত্রই ভ্রাতাগণ ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট দিতে শুরু করে। তাঁকে গাল মন্দ দেয় এবং মারপিট করে। এরপর ঐ কূপের কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তাঁর হাত পা বেঁধে কৃপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাঁকে আরো শক্ত করে রশি দ্বারা বেঁধে কৃপের মধ্যে লটকিয়ে দেয়। তিনি কূপের পার্শ্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভ্রাতাগণ তাঁর অঙ্গুলির উপর মেরে কৃপের পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেয়। কৃপের অর্ধেক পর্যন্ত তিনি পৌছেছেন এমতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কূপের তলদেশে পড়ে যান। কূপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁডিয়ে যান। ঐ বিপদের সময় ঠিক ঐ কঠিন ও সংকীর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কাছে ওয়াহী পাঠালেন যে, তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ কখনো দূর হবে না। তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। তাঁর ভাইদের উপর মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে কাজ করলো এমন সময় আসবে যে, তাদেরকে তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবে না যে, তিনিই ইউসুফ (আঃ)। যেমন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ তাঁর নিকট আগমন করে তখন তিনি তাদেরকে চিনে নেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নাই। ঐ সময় তিনি একটি পেয়ালা চেয়ে নেন এবং ওটাকে নিজের হাতের উপর রেখে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করেন। ফলে ঠন ঠন শব্দ হয়। তখনই তিনি ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ "এই পেয়ালাটি তো কিছু কথা বলছে এবং তোমাদের সম্পর্কেই বলছে। এটা এই কথা বলছে যে, তোমাদের নাকি ইউসুফ (আঃ) নামক একটি বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। তোমরা তাকে তোমাদের পিতার নিকট থেকে নিয়ে

গিয়ে একটি কৃপে ফেলে দিয়েছো। আবার তিনি ঐ পেয়ালাটিকে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করেন এবং কিছুক্ষণ তাতে কান লাগিয়ে দিয়ে বলেনঃ "এই পেয়ালাটি বলছে যে, তোমরা নাকি তার গায়ের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে দিয়ে তা নিয়ে পিতার নিকট আগমন কর এবং তাঁকে বল যে, তাঁর ছেলে ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।" হযরত ইউসুফের (আঃ) এ কথা শুনে তো তাদের আক্বেল শুড়ুম। তারা তখন পরস্পর বলাবলি করেঃ "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! শুপ্ত রহস্য তো প্রকাশ হয়ে পড়লো! পেয়ালাটি তো সমস্ত সত্য কথা বাদশাহকে বলে দিলো!" আল্লাহ তাআ'লার "তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না" এই উক্তির তাৎপর্য এটাই।

(১৬) তারা রাত্রিতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসলো।

(১৭) তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতে ছিলাম এবং ইউসুফকে (আঃ) আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী।

(১৮) আর তারা তার জামার
মিধ্যা রক্ত লেপন করে
এনেছিল, সে বললোঃ না,
তোমাদের মন তোমাদের জন্যে
একটি কাহিনী সাজিয়ে

ر ور ر ور ر ر ور ر

یبکون ن

۱۷ - قَالُواْ يَابَانا إِنَّا ذَهَبَنا نَسَتَبِقُ وَتَرَكُنا يُوسُفُ عِنْدَ مَتَاعِنا فَاكُلُهُ الْإِنْدُو مِ مَتَاعِنا فَاكُلُهُ الْإِنْدُو مَا انْتُ بِمُ وَمِنْ لَنَا وَلُوْ كُنَا صَدِقِيْنُ ٥

۱۸- وَجَاءُو عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمِ كَـِذِبُ قَـالً بَلْ سَـوَّلَتُ لَكُمُ انْفُسِكُمْ امْرًا فَصَبْرُ جَمِيْلُ

১. এটা ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দিয়েছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। ر الله المستعان على م والله المستعان على مَا تَصِفُون ٥

হযরত ইউসুফকে (আঃ) অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়ার পর তাঁর ভ্রাতাগণ কি করেছিল আল্লাহ তাআ'লা এখানে সেই খবরই দিচ্ছেন। গুপ্তভাবে তারা ছোট ভাই. আল্লাহর নিষ্পাপ নবী এবং পিতার চোখের মণি হযরত ইউসুফের (আঃ) উপর অবিচার ও অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে দিয়ে রাত্রে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আগমন করে। আর ইউসুফকে (আঃ) হাত ছাড়া করে দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেঃ "হে পিতঃ! আমরা তীরন্দাযী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে।" এরপর তারা তাদের পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্যে বললোঃ "আব্বাজান! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেই তো আপনার মনে খট্কা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তবুও কিন্তু আপনি আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ আমরা যে সভ্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আপনি একদিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা, এটা এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিশ্বিত না হয়ে পারি না।" এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা। এছাডা একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা পেশ করেছিল। অর্থাৎ তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা হযরত ইউসুফের (আঃ) জামাটি রঞ্জিত করেছিল। ঐ জামাটি তারা পিতার সামনে হাযির করে বলেছিলঃ "দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে।" কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি ছেদন করতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলিয়ে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু বললেন না। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, ভাদের পিতার কাছে তাদের ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের

পিতা তাদেরকে শুধু বললেনঃ "তোমাদের মন এই কথা বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করবো যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআ'লা দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দুর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা আমার কাছে বর্ণনা করছো এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছো তার জন্যে আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যদি তাঁর সাহায্য লাভে আমি সমর্থ হই তবে অবশ্যই দুধ ও পানি পৃথক হয়ে যাবে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) রক্ত-রঞ্জিত জামাটি দেখে তাঁর পিতা হযরত ইয়াকৃব (আঃ) বলেছিলেনঃ "এটা বড়ই বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, নেকড়ে বাঘে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেললো এবং তার জামাটি রক্তে রঞ্জিত হলো, অথচ তা একটুও ছিঁড়লো না বা ফাটলো না! যা হোক, আমি ধৈর্যধারণ করবো, যাতে না থাকবে কোন অভিযোগ এবং না থাকবে কোন চিন্তা ও উদ্বেগ।"

সাওরী (রঃ) তাঁর কোন এক সহচর হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ "সবর বা ধৈর্য হচ্ছে তিনটি জিনিষের নাম। (১) নিজের বিপদ আপদের কথা কারো কাছে বর্ণনা না করা। (২) নিজের দুঃখের কাহিনী গেয়ে কারো সামনে ক্রন্দন না করা এবং (৩) নিজেকে পাক পবিত্র মনে না করা।" এখানে ইমাম বুখারী (রঃ) হ্যরত আয়েশার (রাঃ) ঐ ঘটনাটির পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর উপর অপবাদ লাগানোর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পিতার মতই বটে। তিনি বলেছিলেনঃ "এখন পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।'

(১৯) এক যাত্রীদল আসলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিলো, সে বলে উঠলোঃ কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে

۱۹- وجابت سیارة فارسلوا رود مراد اردر و واردهم فادلی دلوه قسال دود مراد و دور و دور و دور یبشری هذا غلم واستروه (২০) আর তারা তাকে বিক্রি করলো স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা ছিল এতে নির্লোভ। ٢- وَشُرُوهُ بِثُمَن بِخُس دُراهِمَ
مُعُدُودةٍ وَكَانُوا فِيدُهِ مِن

ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার পর কি ঘটেছিল আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায়। তিনি তিন দিন ধরে একাকী ঐ অন্ধকার কৃপের মধ্যে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ কৃপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভ্রাতাগণ তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে ঐ কৃপের আশে পাশে সারাদিন ঘোরাফেরা করে। মহান আল্লাহর কুদরতের ফলে এক যাত্রীদল সেখান দিয়ে গমন করে। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি আনার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। লোকটি ঐ কৃপেই তার বালতি নামিয়ে দেয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) শক্ত করে বালতির রশি ধরে নেন এবং পানির পরিবর্তে তিনিই উপরে উঠে পড়েন। পানি সংগ্রাহক লোকটি তো এ দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে যায় এবং সশব্দে বলে ওঠেঃ "আরে সুবহানাল্লাহ! এ যে কিশোর ছেলে এসে গেছে! অন্য পঠনে يَابُشُرُي এরূপও রয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, পানি সংগ্রাহককে যে লোকটি পাঠিয়েছিল তার নামও ছিল বুশরা। পানি সংগ্রাহক লোকটি তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল যে, তার ডোলে একটি ছেলে উঠে গেছে। কিন্তু সুদ্দীর (রঃ) এই উক্তিটি খুবই দুর্বল। এই ধরনের পঠনে এইরূপ অর্থই হতে পারে। এর ইযাফত বা সম্বন্ধ তার নিজের দিকেই হয়েছে এবং ইযাফতের "৻৻" অক্ষরকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। এরই পৃষ্ঠপোষকরূপে يَا بُشُرِي এই কিরুআতটি রয়েছে। যেমন व्यातरवंत त्लात्कती وَيُعَلِّمُ إَقْبِلُ ٥ يَانَّفُسُ إِصْبِرِي वर्रेक्ष तत्ल शाति। দেয়াও জায়েয کُسُرة এর অক্ষরটির্কে লোপ করে দিয়ে ঐ সময় کُسُرة এবং رَفع দেয়াও জায়েয। সুতরাং এটা এরই পর্যায়ভুক্ত। আর- يَابِشُرَى এই দিঁতীয় কিরআতটি এর তাফসীর। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

লোকগুলি হযরত ইউসুফকে ( আঃ) মূলধন হিসেবে লুকিয়ে রাখে। যাত্রীদলের অন্যান্য লোকদের কাছে এটা গোপন রাখার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে যে, তারা তাঁকে কূপের পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার গোপন করার কারণ ছিল এই যে, যাত্রীদলের অন্যান্য লোক যেন তাদের সাথে অংশীদার হতে না পারে। এটা মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং ইবনু জারীরের (রঃ) উক্তি। وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٌ (তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখে) এই উক্তি সম্পর্কে আওফী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ তাঁর অবস্থা এবং তিনি যে তাদের ভাই একথা গোপন রাখে। আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে তাঁর ভ্রাতাগণ হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাঁর ভাইদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন।

وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَلُونَ जर्था९ আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি যে তিনি তখনই তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তাঁর (ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেন। সৃষ্টি ও হুকুম একমাত্র তাঁরই, সারা বিশ্বের প্রতিপালক কতইনা মহান।

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এক প্রকারের সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ) তোমার কওম যে তোমাকে কস্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখতে রয়েছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাকে বিপদ মুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবো। যেমন আমি ইউসুফ (আঃ) এবং তার ভাইদের মাঝে হিকমতের সাথে কাজ করেছি। অবশেষে ইউসুফের (আঃ) এবং তার ভাইদের মাঝে হিকমতের সাথে কাজ করেছি। অবশেষে ইউসুফের (আঃ) সামনে তাদেরকে মাথা নত করতে হয়েছে এবং তারা তার মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে।

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ তাঁকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিলো। মুজাহিদ (রঃ) ও ইকরামা (রঃ) বলেন যে, অন্ত মূল্যে সোলের করে করে । যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ فلا يخاف بخسا ولا رهقا

অর্থাৎ "সে (মু'মিন) পুরস্কার কমে যাওয়ার ও আযাব বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় করবে না।" (৭২ঃ ১৩) অর্থাৎ ইউসুফের (আঃ) ভাই এরা তাঁকে খুবই কম মূল্যে বণিকদের হাতে বিক্রি করে দিলো এবং এভাবে কম মূল্যে বিক্রি করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও দিয়ে দিতো। কেননা, তাঁর প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই ছিল না।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং যহহাক (রঃ) বলেন যে, وشُرُوهُ এর "ه" সর্বনামটি ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে। আর কাতাদা' (রঃ) বলেন যে ওটা ফিরেছে যাত্রীদলের দিকে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রবল। কেননা, যাত্রীদল তো হযরত ইউসুফকে (আঃ) দেখে খুবই খুশী হয়েছিল এবং তাঁকে মুলধন হিসেবে লুকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং তাঁর প্রতি তাদের যদি আকর্ষণ না থাকতো তবে তারা এরূপ করবে কেন? সুতরাং এখানে ভাবার্থ এটাই হবে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাই এরা তাঁকে অতি নগন্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল।

भाता হারাম ও যুলুমও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য بُخُسُ এটা নয়। কেননা এই মূল্যের হারাম হওয়ার কথা তো সর্বজন বিদিত। কারণ তিনি নিজে ছিলেন নবী, তাঁর পিতা ছিলেন নবী, তাঁর পিতামহ ছিলেন নবী এবং তার প্রপিতামহ ছিলেন আল্লাহর নবী ও খলীল (দোস্ত) হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)। সুতরাং তিনি ছিলেন কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম। অতএব, এখানে অর্থ হবে অল্প, নগণ্য এবং নামে মাত্র মূল্যে বিক্রি করা, যদিও সেটা হারাম ও যুলুমও ছিল। তারা ভাইকে বিক্রি করে দিচ্ছে, তাও আবার নগণ্য মূল্যে। এ জন্যই আল্লাহ পাক ذُرُاهِمُ (কয়েক দিরহামের বিনিময়ে) বলেছেন। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), নাওফুল বাকালী (রাঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং আতিয়া আওফীও (রঃ) এরূপই বলেছেন। তারা পরস্পরের মধ্যে দু'দিরহাম করে বন্টন করে নেয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন

যে, তারা তাঁকে বাইশ দিরহামে বিক্রি করেছিল আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, চল্লিশ দিরহামে বিক্রি করেছিল। রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, চল্লিশ দিরহামে বিক্রি করেছিল। হযরত ইউসুফের (আঃ) নুবওয়াত এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাঁর কি মর্যাদা রয়েছে এসব সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিল না তাই তারা ঐ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এতো সব করেও তাদের মনে তৃপ্তি আসে নাই বরং তারা যাত্রীদলের পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে এবং তাদেরকে বলেঃ "এই গোলামের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। সুতরাং তাকে মযবুত করে বেধে নাও, না হলে হয়তো তোমাদের হাত থেকেও পালিয়ে যাবে।" এ ভাবে বেঁধে বেঁধে তাঁরা তাকে মিসর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং সেখানকার বাজারে তাঁকে বিক্রী করতে উদ্যত হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) ঐ সময় বলেছিলেনঃ "আমাকে যে ব্যক্তি ক্রয় করবে সে অবশ্যই খুশী হয়ে যাবে।" অতঃপর তাঁকে মিসরের বাদশাহ (আযীয) ক্রয় করে নেন এবং তিনি মুসলমান ছিলেন।

(২১) মিসরের যে ব্যক্তি তাকে 
ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে 
বললো- সম্মানজনকভাবে এর 
থাকবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ 
সে আমাদের উপকারে আসবে 
অথবা আমরা একে পুত্র রূপেও 
গ্রহণ করতে পারি, এবং 
এভাবে আমি ইউসুফকে (আঃ) 
সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম 
তাকে স্বপ্লের ব্যাখ্যা শিক্ষা 
দেয়ার জন্যে, আল্লাহ তাঁর 
কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; 
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা 
অবগত নয়।

٢- وَقَالُ الَّذِي اشْتَرْبهُ مِنْ مِنْ مِصْرَ لِامْرَاتِهِ اكْرِمِي مَثُوبهُ عِنْ مَصْرَ لِامْرَاتِهِ اكْرِمِي مَثُوبهُ عَسَلَى انْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيوسَفَ فِي الْارْضُ وَلِنْعَلِمَ مُكَنا لِيوسَفَ فِي الْارْضُ وَلِنْعَلِمَ مُكَالِمٌ عَلَى الْاَحْدادِيْثُ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْاَحْدادِيْثُ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمَدرِهِ وَلٰكِنَ اكَتُر النّاسِ لاَ الْعَلَمُونَ وَالْكِنَ اكْتُدُر النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَالْمُولِدُونَ وَلَيْكُونَ اكْتُدُر النّاسِ لاَ يُعْلَمُونَ وَلَيْ الْكُونَ اكْتُدُر النّاسِ لاَ يُعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْعَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ الْكُونَ الْعَلْمُ وَلَيْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْعُلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ الْكُونَ الْعُلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَالْعُلُونَ الْعُلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُنْ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَلَيْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَاللّهُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَاللّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُونُ وَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَالْعُلُونَ الْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَلَيْكُونَ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلُونَ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ الْعُلْمُ وَالْمُونَ وَالْعُلُولِ الْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلِمُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَلَالِمُ وَالْعُلُولُ ول

(২২) সে যখন পূর্ণ যৌবনে
উপনীত হলো তখন আমি
তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান
করলাম, এবং এই ভাবেই
আমি সংকর্ম পরায়ণদেরকে
পুরস্কৃত করে থাকি।

۲۲- وكمت بكغ أشده أتينه و ٢٢- وكمت بكارة المواقع المينة والمينة والمي

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ক্রয় করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ভাল জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফের (আঃ) চেহারায় নূরাণী ঔজ্জল্যের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে ফেলে ছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন মিসরের উযীর। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল কিত্ফীর। আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তাঁর নাম ছিল ইতফীর ইবনু রাওহীব। আর তিনিই হচ্ছেন আযীয। তিনি মিসরের কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সময় মিসরের বাদশাহ ছিলেন রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদ। তিনি আমালীকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিসরের আযীযের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল বিনতু রাআ'বীল। কেউ কেউ তার নাম যুলাইখাও বলেছেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মিসরের যে লোকটি হযরত ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন তাঁর নাম ছিল মালিক ইবনু যাআর ইবনু কারীব ইবনু আনাক ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহীম। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বৃদ্ধি বলে অনুমান করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিন ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের এই আযীয়, যিনি হযরত ইউসুফকে (আঃ) এক নযর দেখা মাত্রই তাঁর মর্যাদা বুঝে ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়েই স্বীয় স্ত্রীকে বলেনঃ "সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর।"

দিতীয়া হচ্ছেন (হযরত শুআ'ইবের আঃ) ঐ মেয়েটি যিনি (হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে) তাঁর পিতাকে বলেছিলেনঃ 'হে পিতঃ! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান রয়েছে)।' তৃতীয় হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় খিলাফতের দায়িত্বভার হযরত উমার ইবনু খন্তাবের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যেমন আমি ইউসুফকে (আঃ) তার ভাইদের যুলুম হতে রক্ষা করেছি তেমনি তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দেবো। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে রোধ করতে পারে? কে পারে তাঁর বিরোধিতা করতে? তিনি সবারই উপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের তাঁর সৃক্ষমনর্শিতা সম্পর্কে কোন অবগতি। তারা তাঁর হিকমত ব্রেথ উঠতেই পারে না।

হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌছলেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নুবওয়াত দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দারূপে মনোনীত করলেন। এটা কোন নতুন কথা নয়। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করে থাকেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল তেত্রিশ বছর। যহহাক (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় তাঁর বয়স বিশ বছর হয়েছিল। হযরত হাসান (রঃ) চল্লিশ বছর বলেছেন। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় তিনি পঁচিশ বছর বয়স্ক ছিলেন। সুদ্দী (রঃ) ত্রিশ বছর বলেছেন। আর সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেছেন আঠারো বছর। ইমাম মালিক (রঃ) রাবীআ' ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) এবং শা'বী (রঃ) বলেন যে, তিলি লিয়া যৌবনে পদার্পণ করা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আরো উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

(২৩) সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তাঁরহতে অসৎ কর্ম কামনা করলো এবং দর্যাগুলি বন্ধ করে দিলো ও বললোঃ চলে

٣٣- وَرَاوَدَتُهُ النَّتِی هُو فِیُ بیتِها عَن نَفْسِه وَعَلَقَتِ এসো (আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি), সে বললোঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযীয) আমার প্রভূ! তিনি আমাকে সন্মানজনকভাবে পাকতে দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

الْآبُواَبُ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مُعَاذُ اللهِ إِنَّهُ رَبِي احْسَنَ رَرِ طِي رَوْدُ وَ لَا وَدِي مثواى إِنه لا يفلح الظّلمون ٥

এখানে আল্লাহ তাআ'লা মিসরের আযীযের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যার বাডীতে তিনি অবস্থান করছিলেন। মিসরের আযীয তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মত তাঁকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেনঃ "এর যেন কোন প্রকারের কন্ট না হয়। তাকে খুবই সম্মানের সাথে রাখবে।" কিন্তু স্ত্রী হযরত ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো এবং তাঁর থেকে অসৎকর্ম কামনা করলো। সুতরাং সে সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের দর্যা বন্ধ করে দিলো এবং তাঁকে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) কঠোর ভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ "দেখুন, আপনার স্বামী আমার রকা (প্রভূ)!" ঐ সময় মিসরবাসীদের পরিভাষায় বড়দের জন্যে এই শব্দ প্রয়োগ করা হতো। তিনি আরো বললেনঃ "আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড অবদান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উত্তমরূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছেন। সুতরাং কি করে আমি তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি? জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ওর স্বস্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখে সে কল্যাণ লাভে বঞ্চিত হয়ে यारा। जीमानश्चनकाती कथरना जरूनकाम रुग्न ना। এটা मूजारिन (तः), সুদী (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেছেন।

 তালহা (রঃ), এবং আওফী (রঃ) হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হলোঃ 'তুমি আমার কাছে এসো।' যার ইবনু জায়েশ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা' (রঃ) এরপই বলেছেন। আমর ইবনু উবায়েদ (রঃ) হাসান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ শব্দটি সুরইয়ানী ভাষা হতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে "عَلَيْكُ"। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, এটা আরবী ভাষা। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এটা আরবী ভাষা। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এটা আরবী ভাষা। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এটা আরবী ভাষা। ত্তমাম বুখারী (রঃ) এবং বলতেন যে, এটা আহলে হাওরানের ভাষা। এটা হিজাযে এসে গেছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ 'এসো'। আহলে হাওরানের একজন আলেমকে عَبْتُ لُكُ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, ওটা তাদেরই ভাষা এবং ওটা তিনি জানেন। এই কিরআতকে সমর্থন করে ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) একজন করির কবিতাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। কবি উক্ত কবিতাটি হ্যরত আলী ইবনু আবি তালিবকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। কবিতাংশটি হছে

اَبلغ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ \* اِذِي الْعِرَاقُ اِذَا اَتَيْنَا إِنَّ الْعِرَاقُ وَاهْلُهُ \* عُنْقُ الْيُكَ فَهَيْتَ هَيْتًا

অর্থাৎ "আমরা যখন আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আগমন করবো তখন আমি তাঁর কাছে ইরাকের কষ্টের সংবাদ পৌছিয়ে দিবো এবং বলবোঃ নিশ্চয় ইরাক ও ওর অধিবাসী দ্রুত আপনার নিকট গমন করতে চায়, (বা তারা আপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে) সুতরাং আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।"

এর দ্বিতীয় পঠন بنت ও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল 'এসো'। আর এই কিরআতের অর্থ হবে 'আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি'। কোন কোন লোক এই কিরআতকে সম্পূর্নরূপে অস্বীকার করেন। এক কিরআতে ক ও রয়েছে। এ কিরআতিটি গারীব। এক কিরআতে هيئ রয়েছে। মদীনাবাসী সাধারণ লোকদের কিরআত এটাই। এই কিরআতের দলীল হিসাবে নিম্নের একটি কবিতাংশও পেশ করা হয়েছেঃ ليس قُومِي بِالْابعدِين إذاما \* قَالَ دَاعِ مِن الْعَشِيرَةِ هَيْتُ

অর্থাৎ "প্রোত্রের কোন অহ্বানকারী যখন (সাহায্যার্থে) বলেঃ 'এসো' তখন আমার কওম দূরে থাকেনা (বরং সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে)।" হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "ক্বারীদের কিরআতগুলি প্রায় একই অর্থবোধক। সুতরাং তোমাদেরকে যেভাবে শেখানো হয়েছে সে ভাবেই পড়তে থাকো। মতানৈক্য সৃষ্টি এবং প্রতিবাদ করা থেকে দুরে থাকো। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'এসো', 'সামনে হও' ইত্যাদি। তারপর তিনি এই শব্দটি পাঠ করেন। কেউ জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটাকে যে অন্যরূপেও পড়া হয়ে থাকে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওটাও বিশুদ্ধ। তবে আমি যেভাবে শিখেছি সেভাবেই পাঠ করবো। অর্থাৎ ﴿﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَيْتُ لَكَ ـ هَيْتُ لَكُمْ ـ هَيْتَ لَكُما ـ هَيْتَ لَكُنَّ ـ هَيْتُ لَهُنَّ

(২৪) সেই রমনী তো তার প্রতি
আসক্ত হয়েছিল এবং সেও
আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না
সে তার প্রতি পালকের নিদর্শন
প্রত্যক্ষ করতো, তাকে মন্দ কর্ম
ও অশ্লীলতা হতে বিরত
রাখাবার জন্যে এই ভাবে
নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, সে
তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত
বান্দাদের অন্তর্ভক্ত।

٢٤- وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ وَهُمْ بِهَا لُولاً اللهِ اللهِ وَهُمْ بِهَا لُولاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

এই স্থানে গুরুজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এবং পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দল হতে এ সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইবনু জারীর (রঃ) এবং আরো কেউ রিওয়াইয়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বলা হয়েছে যে, এ নারীর প্রতি হযরত ইউসুফের (আঃ) কামনা নফসের খট্কা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাগাভীর (রঃ) হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশ্তাদেরকে) বলে থাকেনঃ 'আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্যে পুণ্য লিখে নাও। অতঃপর সে যদি ঐ আমল করে ফেলে তবে ওর দশ গুন পূণ্য লিখে ফেল। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তবে ওর জন্যে পূণ্য লিখে নাও। কেননা, সে আমার (শান্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে আর যদি সে ঐ কাজ করে বসে তবে তোমরা ঐ পরিমাণই পাপ লিখে নাও।" এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে।

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে (আযীযের ন্ত্রীকে) মারার ইচ্ছা করেছিলেন। তাকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার আকাঙ্খা করেছিলেন এরূপও একটি উক্তি আছে। একটি উক্তি রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করতেন যদি না দলীল দেখতেন। কিন্তু দলীল দেখেছিলেন বলে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু আরবী ভাষার দিক দিয়ে এই উক্তি সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) প্রমূখ গুরুজন এটা বর্ণনা করেছেন। এতো হলো হযরত ইউসুফের (আঃ) ইচ্ছা সম্পর্কীয় কথা। এখন যে দলীল তিনি দেখেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ সম্পর্কেও কয়েকটি উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা' (রঃ) আবু সা'লিহ (রঃ), যহুহাক (রঃ), মুহামদ ইবনু ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকূবের (আঃ) ছবি সামনে দেখতে পান, তিনি যেন স্বীয় অঙ্গুলী মুখে পুরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, তিনি হযরত ইউসুফের (আঃ) বক্ষে হাত মারেন। আওফী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) সামনে তাঁর মনিবের (আযীযের) খেয়ালী ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনু কা'ব আল কারাযী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ঘরের ছাদের দিকে চক্ষু উঠিয়ে দেখেন যে, তাতে লিখিত রয়েছেঃ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَّمُقْتَا ۚ وَّسَاءَ سَبِيلًا -

অর্থাৎ "সাবধান! ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় এটা বড়ই নির্লজ্জতাপূর্ণ এবং আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ, আর এটা খুবই খারাপ পথ।"

কারাযী (রঃ) এও বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যে দলীল (বুরহান) দেখেছিলেন তা ছিল আল্লাহর কিতাবের তিনটি আয়াত। ঐ গুলি হচ্ছে ঃ

> ۱- وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِيْنَ ـ الاية. (۸۲: ۱۰) ۲- وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ـ الاية. (۱۰: ۲۱) ۳- اَفَمَنَ هُو قَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ ـ (۱۳: ۳۳)

আবু হিলাল (রঃ) কারাযীর (রঃ) মতই উক্তি করেছেন। তবে তিনি র্থ এই চতুর্থ আয়াতটি অতিরিক্ত মিলিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, দেয়ালে তিনি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত দেখেছিলেন যা তাঁকেব্যভিচার হতে বিরত রেখেছিল। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেনঃ সঠিক কথা এই যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাঁকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা দিয়েছিল। সেটা হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশা'র ছবিও হতে পারে অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে বাধা দিয়েছিল।

এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট জিনিষের সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্যে সঠিক পন্থা এটাই যে, আমরা এটাকে সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যেমন ভাবে আমি ইউসুফকে (আঃ) একটি দলীল দেখিয়ে দুষ্কর্ম থেকে ঐ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য কাজেও তাকে সাহায্য করতে থেকেছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

(২৫) তারা উভয়ে দৌড়িয়ে
দর্যার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা
ছিঁড়ে ফেললো, তারা
স্ত্রী-লোকটির স্বামীকে দর্যার
কাছে পেলো, স্ত্রী লোকটি
বললোঃ যে তোমার পরিবারের
সাথে কুকর্ম কামনা করে তার
জন্যে কারাগারে প্রেরণ অথবা
অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি
ব্যতীত কি দণ্ড হতে পারে?

(২৬) সে (ইউসুফ. আঃ) বললোঃ
সেই আমার হতে অসৎকর্ম
কামনা করেছিল, স্ত্রী-লোকটির
পরিবারের একজন সাক্ষী
সাক্ষ্য দিলোঃ যদি তার জামার
সন্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে
তবে স্ত্রী-লোকটি সত্য কথা
বলেছে এবং পুরুষটি
মিথ্যাবাদী।

(২৭) আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী। ٢٥- وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتَ قَدَرُ وَ وَ لَاتَ الْبَابَ وَقَدَّتَ قَدَرُ وَ وَ لَاتَ الْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَاالْبَابِ قَالَتُ الْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَاالْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاهْلِكَ سُوءً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْ

٢٦- قَالَ هِيَ رَاوَدِتُنِيَ عَنُ اللهِ اللهِ عَنُ الْهَلِهَا أَنْفُسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ الْهَلِهَا أَنْفُسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ الْهَلِهَا أَنْفُسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ الْمُلِينَ وَبُلُ الْمُلِدِينَ كَانَ قَبُلُ الْمُلِدِينَ وَهُو مِنَ الْكِذِبِينَ ٥

٧٧- وَإِنْ كَانَ قَمِينُ صُهُ قُدَّ مِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُو مَسِنَ الصَّدِقِينَ ۞ (২৮) সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখলো যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বললোঃ এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, ভীষণ তোমাদের ছলনা।

(২৯) হে ইউস্ফ (আঃ) তৃমি
এটা উপেক্ষা কর এবং হে
নারী! তৃমি তোমার অপরাধের
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিক্য়
তৃমিই অপরাধিনী।

ما - فَلُمَّا رَا قَمِيْصَهُ قَدَّمِنَ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدُ كُنْ هَذَا كُنْ وَاسْتَغُفُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ وَاسْتَغُفُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ وَاسْتَغُفُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ وَاسْتَغُفُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مَا الْخُطِئِينَ وَاسْتَغُفُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مَا الْخُطئِينَ وَاسْتَغُورِي لِذُنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مَا الْخُطئِينَ وَاسْتَغُورِي الْمُنْ عَلَيْدِ اللَّهِ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ اللَّهُ الْمَالِيقِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيقِيْدِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রীর অবস্থার খবর দিচ্ছেন যে, যখন মহিলাটি তাঁকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্যে দর্যার দিকে দৌড় দেন। আর মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্যে তাঁর পিছনে ছুটে আসে। পিছন থেকে তাঁর জামাটি সে ধরে নেয় এবং তার দিকে টানতে থাকে। এর ফলে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু তিনি খুব শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তাঁর জামার পিছনের দিক ছিঁডে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরযার উপর পৌছে যান। দরযার উপর পৌছেই তাঁরা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী তথায় বিদ্যমান রয়েছেন। স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলেঃ "যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ আমার সাথে) কুকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্যে কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাডা আর কি দণ্ড হতে পারে?" হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত দোষ তাঁরই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেনঃ"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে কুকার্যের দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে আস্ছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আস্ছিল। আমার জামাটি সে পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল। দেখুন, আমার জামার পিছন দিক ছিঁডে গিয়েছে।" ঐ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো

এবং আযীয়কে বললোঃ "ইউসুফের (আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিকে ছেড়া থাকে তবে নিশ্চিত রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামাটির পিছন দিকে ছেড়া থাকে তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী।

সাক্ষীটি বড় মনুষ ছিল কি ছোট ছেলে ছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে দাড়ি ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রঃ) ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা' (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মুহামদ ইবনু ইসহাক (রঃ), প্রভৃতি শুরুজন বলেন যে, সে একজন (বয়োঃপ্রাপ্ত) পুরুষ লোক ছিল। সে ছিল মহিলাটির চাচাতো ভাই। মহিলাটি ছিল সে সময়ের বাদশাহ রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদের ভাগিনেয়ী। ক্রিটি ছিল ক্রেটিটি ইবিরুজিনির তাব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "শিশু অবস্থায় চারজন কথা বলেছে। তাদের মধ্যে তিনি ইউসুফের (আঃ) সাক্ষীকে একজন বলে উল্লেখ করেন।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ 'শৈশবাবস্থায় চারজন কথা বলেছে। (১) ফিরআউনের কন্যা মাশতার পূত্র, (২) ইউসুফের (আঃ) সাক্ষী, (৩) 'জুরাইজের সা'হিব (সাক্ষী), এবং (৪) হযরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল আল্লাহর হুকুম মাত্র, ওটা কোন মানুষই ছিল না। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল উক্তি।

আল্লাহ পাকের উক্তি فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدُّمِنْ دُبُرُ অর্থাৎ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে যুলাইখার স্বামী আর্থায় যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছেড়া রয়েছে তখন তাঁর কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তাঁর স্ত্রী যুলাইখা মিথ্যাবাদী। সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্কূর্তভাবে তিনি বলে

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উঠলেনঃ "হে যুলাইখা! এটা তোমাদের দ্রীলোকদের প্রবঞ্চণা ও চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছো এবং তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছো। তুমি তাকে তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি হযরত ইউসুফকে (আঃ) সান্ত্বনা ও স্নেহের সুরে বলেনঃ "তুমি এ ঘটনাকে ভুলে যাও। এই জঘন্য ঘটনার আলোচনারই কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এটা কারো সামনে বর্ণনা করো না।" অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপদেশের সুরে বললেনঃ "তুমি তোমার এই পাপের জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" তিনি খুব কোমল হদয়ের লোক ছিলেন এবং ছিলেন খুব সহজ ও সরল প্রকৃতির লোক। অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, স্ত্রীলোক ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। সে এমন কিছু দেখেছে যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এজন্যেই তিনি তাকে হিদায়াত করলেনঃ "তুমি তোমার এই পাপকার্য হতে তওবা কর। সরাসরি তুমিই অপরাধিনী। অথচ তুমি দোষ চাপাচ্ছ অন্যের উপর।"

(৩০) নগরে কতিপয় নারী বললাঃ আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসংকর্ম কামনা করছে; প্রেম তাকে উন্যন্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

(৩১) দ্বীলোকটি যখন তাদের

য়ড়য়য়ের কথা শুনলো, তখন

সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো,

এবং একটি ভোজ-সভার

আয়োজন করলো। তাদের

প্রত্যেককে একটি করে ছুরি

দিলো, এবং যুবককে বললোঃ

তাদের সামনে বের হও,

অতঃপর তারা যখন তাকে

দেখলো তখন তারা তার

٣- وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ
الْمَرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَنَ
نَفْسِهُ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا
الْفَسِهُ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا
الْزُلْهَا فِي ضَلْلٍ مَّبِيْنِ ٥
الْزُلْهَا فِي ضَلْلٍ مَّبِيْنِ ٥
ارْسَلَتُ الْيَهِنَّ وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ الْمُونَ مُتَكَا وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مَتَكَا وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مَتَكَا وَ اتَتَ كُلُّ وَاعِدَةً مِنْهُنَ مَتَكَا وَ اتَتَ كُلُّ وَاعِدَةً مِنْهُنَ وَمَنَهُنَ مَرَيْعَا وَقَالَتِ اخْرَجُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهُنَ وَاعْتَلُوا وَلَوْدَةً مِنْهُنَ عَلَيْهُنَ عَلَيْهُنَ وَاعْتَدَتُ عَلَيْهُنَ عَلَيْهُنَ وَاعْتَهُنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُنَ وَاعْتَهُمَ عَلَيْهُنَا وَقَالَتِ اخْرَجُ عَلَيْهُنَ وَاعْتَهُمْ عَلَيْهُنَا وَقَالَتِ اخْرَجُ عَلَيْهُنَ عَلَيْهُنَ الْعَلَيْهِنَ عَلَيْهُ وَاعْتَهُمْ عَلَيْهُمْ قَلْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُنَ عَلَيْهُنَا وَقَالَتِ اخْرَجُ عَلَيْهُ فَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُنَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُعَلِيْهُ فَيْلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُمْ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْعَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِلَ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُولُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَاهُ عَلَيْهُمُ عَلَى الْعُلَالِهُمُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَالْمُ عَلَى الْعُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالَهُمُ عَلَيْ عَلَالْمُ عَلَالَهُمُ عَلَالَهُمُ عَلَى الْعُلْعُلُولُ عَلَيْكُ

গরিমায় অভিভূত হলো এবং
নিজেদের হাত কেটে ফেললো,
তারা বললোঃ অভূত আল্লাহর
মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়,
এতো এক মহিমানিত
ফিরিশ্তা!

(৩২) সে বললোঃ এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছো, আমি তো তা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে তবে সে কারাক্রদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩৩) ইউসুফ (আঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করেছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ। فَلُمَّا رَأَيْنَهُ اكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ الْدِيهِنَ وَقَلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بِيهِنَ وَقَلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بِشَرَّا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلُكُ كُرِيمٍ ٥٠ بشرًا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلُكُ كُرِيمٍ ٥٠ ٣٢ قَالَتَ فَذَٰلِكِنَ الَّذِي لُمُتَنْنِي لَمُتَنْنِي وَقَلْدَ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَقْسِمِ فَلْكِنَ الَّذِي لُمُتَنْنِي فَعَلْ مَا فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا الْمِوْدِينَ وَلِيكُونَا مِنَ الْمَدِينَ وَلِيكُونَا مِنَ الْمَدِينَ ٥٠ الْمِنْ لَيْهُ وَلِيكُونَا مِنَ الْمَدِينَ ٥٠ الْمِنْ لَيْهِ وَلِيكُونَا مِنَ الْمَدِينَ ٥٠

٣٣- قَالَ رُبِّ السِّجْنُ احْبُ الْكَ بِ السِّجْنُ احْبُ الْكَ بِ السِّجْنُ احْبُ الْكَ مِ وَاللَّ مِ وَاللَّ مَ وَاللَّ مَ مَا يَدْعَدُ وَنَنِي الْيَدِ وَاللَّ مَ وَاللَّهُ وَاللَّ مَنْ اصْبُ الْمَجْهِلِيْنَ وَاكُنْ مِنْ الْجَهِلِيْنَ وَ الْكَنْ مِنْ الْجَهِلِيْنَ وَ الْكُنْ مِنْ الْجَهِلِيْنَ وَالْكُنْ مِنْ الْجَهِلِيْنَ وَالْكُنْ مِنْ الْجَهْلِيْنَ وَالْكُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْجَهِلِيْنَ وَالْكُنْ مِنْ الْعَالِمُ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ الْعَلَيْنَ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ الْعَلَيْنَ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىْ

٣٤- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ مَرَدُ فَصَرَفَ مَرَدُ فَصَرَفَ مَرَدُ فَصَرَفَ مَرَدُ فَصَرَفَ مَرَدُ وَ مَرْدُ وَمَرَدُ وَمَرَدُ وَمَرَدُ مَرَدُ وَمَرَدُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ هُو السّمِيعُ مَنْ اللهُ هُو السّمِيعُ وَالسّمِيعُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمُ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمِ وَالسّمُ وَالسّم

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আযীযের স্ত্রীর খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়লো এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। কতকগুলি ভদ্র মহিলা অত্যন্ত বিষ্ময় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ 'যুলাইখার কর্মকান্ডটা দেখো! সে হচ্ছে উযীরের স্ত্রী, অথচ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুষ্কার্যে লিপ্ত হতে চাচ্ছে! ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

যহ্হাক (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, شغَفُ বলা হয় হত্যাকারী প্রেমকে। شغَفُ হচ্ছে এর নিম্নন্তরের প্রেম। আর شغُفُ वला হয় অন্তরের পর্দাকে। দ্রীলোকগুলি বললোঃ "আমরা যুলাইখাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।

শহরের ভদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌছে গেল। এখানে 'মকর' বা ষড়যন্ত্র শব্দটি আনার কারণ এই যে, কারো কারো মতে এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাদের ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা হযরত ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল। সুতরাং যুলাইখাকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র। আযীযের স্ত্রী যুলাইখা তাদের এই চাল বুঝে ফেললো। এতে সে তার ওজর পেশ করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। সে তাদেরকে বলে পাঠালোঃ 'অমুক সময় আমার বাড়ীতে আপনাদের দাওয়াত থাকলো।' ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) হাসান (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, यूलारेश মহিলাদের জন্যে এমন মজলিসের ব্যবস্থা করলো यिখान थामा शिरात कल ताथा श्राहिल। कलछिल करि करि ७ ছिल ছিলে খাওয়ার জন্যে সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করলো। এটাই ছিল মহিলাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন। তারা আসলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখতে চেয়েছিল। যুলাইখা নিজেকে ক্ষমার্হ প্রমাণ এবং তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করার জন্যেই তাদেরকে আহত করলো এবং সেটাও আবার তাদের নিজেদের হাতে। যুলাইখা হযরত ইউসুফকে (আঃ) বললোঃ 'তাদের কাছে বেরিয়ে এসো, হযরত ইউসুফ (আঃ) কি করে তাঁর প্রভূপত্নীর আদেশ অমান্য করতে পারেন? তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে আসলেন

যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন। মহিলাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়া মাত্রই তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হয়ে পড়লো এবং তাঁর সৌন্দর্য দর্শনে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। ফলে ঐ সৃতীক্ষ্ণ চাকু দ্বারা ফল কাটার পরিবর্তে তারা নিজেদের হাতের অঙ্গুলীগুলি কেটে ফেললো।

হ্যরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতিপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমাপ্তির পথে। শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দারা তারা ফল কাটতে ছিল। এমতাবস্থায় যুলাইখা তাদেরকে বললোঃ "আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে চান কি?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ "হাঁ হাঁ।" তখনই হযরত ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হাযির হন। এর পরেই তাঁকে চলে যেতে বলা হয়। সুতরাং তিনি চলে যান। তাঁর এই আগমন ও প্রস্তানের ফলে তারা তাঁর সামনের দিক এবং পিছনের দিক পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ পায়। তাঁকে দেখা মাত্রই তাদের মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয় এবং ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারলো না। যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করলো এবং বুঝতে পারলো যে, ফলের পরিবর্তে তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। ঐ সময় আযীযের ন্ত্রী যুলাইখা তাদেরকে বললোঃ "দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আত্মভোলা হয়ে গেলেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?" মহিলারা বলে উঠলোঃ "আল্লাহর কসম! ইনি তো মানুষ নন, বরং ফেরেশতা! সাধারণ ফেরেশতা নন বরং বড় মর্যাদাবান ফেরেশতা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভর্ৎসনা করবো না।" ভদ্র-মহিলারা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) মত তো নয়ই, এমনকি তাঁর কাছাকাছি এবং তাঁর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত সুন্দর লোকও কখনো দেখে নাই। তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছিল।

মি'রাজের সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফের (আঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় বলেনঃ "তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে।" হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্নিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইউসুফকে (আঃ) এবং তাঁর

মাতাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেনঃ "ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "হরত ইউসুফের (আঃ) মুখমন্ডল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল ছিল। যখন কোন নারী কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতো তখন তিনি তার ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশক্ষায় নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) মুরসালরপে নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ "ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে দুনিয়াবাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হয়েছে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য সারা দুনিয়ার লোককে দান করা হয়েছে।"

মুজাহিদ (রঃ) রাবী'আ আল—জারাশী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ "সৌন্দর্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ দেয়া হয়েছে ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতা সা'রা'কে এবং বাকী এক ভাগ দেয়া হয়েছে সমস্ত মাখলূককে।

ইমাম আবুল কা'সিম আস-সুহাইলী (রঃ) বলেন যে,এর অর্থ হচ্ছেঃ হযরত ইউসুফকে (আঃ) হযরত আদমের (আঃ) অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) নিজের হাতে পূর্ণ আকৃতির নমুনা বানিয়েছিলেন এবং খুবই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন। তার সন্তানদের মধ্যে তাঁর সমপরিমাণ সৌন্দর্য কারো ছিল না। আর হযরত ইউসুফকে (আঃ) তাঁর সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছিল।

যা হোক, ঐ মহিলারা হযরত ইউস্ফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেনঃ "আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনি তো মানুষ নন। بَشُرٌ শব্দটি অন্য কিরআতে بَشُرٌ রয়েছে। অর্থাৎ "ইনি ক্রীতদাস হতেই পারেন না। ইনি কোন মর্যাদার্বান ফেরেশতা হবেন।" আযীযের স্ত্রী তখন তাদেরকে বললোঃ "এখন আপনারা আমাকে ক্ষমার্হ মনে করবেন কিং তাঁর সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়ং আমি তাকে সব সময় নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সর্বদা আমার আয়ত্বের বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অত্বনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিঙ্কলুষ।

তাঁর বাহির যেমন সুন্দর ভিতরও তেমনই সুন্দর।" অতঃপর সে ধমক দিয়ে বলেঃ "যদি তিনি আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তবে অবশ্যই তাঁকে জেলখানায় যেতে হবে এবং আমি তাঁকে কঠিনভাবে লাঞ্ছিত করবো।" ঐ সময় হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক। এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে আপনি তাদের কুকর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুষার্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তবেই আমি রক্ষা পাবো। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কার্য থেকে বাঁচতে পারি, না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে আমার নহ্সের কাছে সমর্পণ করবেন না যে, আমি ঐ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই।"

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফাযতে রাখলেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন। অথচ তিনি সেই সময় পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ভিতরে বিভিন্ন প্রকারের সদ্গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তথাপি তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন এবং আযীযের স্ত্রী যুলাইখার প্রতি মোটেই ভ্রাক্ষেপ করেননি। অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তাঁর প্রভূপত্নী। তাছাড়া সে ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রচুর মালের অধিকারিণী। সে তাঁকে বলেছিল যে, যদি তিনি তার কথা মেনে নেন তবে সে তাঁকে পুরষ্কৃত করবে এবং না মানলে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ শান্তিকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ করেছিলেন। উদ্দেশ্য একমাত্র এটাই যে, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবেন এবং পরকালে সাওয়াবের অধিকারী হবেন। এ জন্যেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ

তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যেই দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে নাঃ (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) ঐ যুবক (বা যুবতী) যে তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সদা মসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে তাতে ফিরে যায়, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যায়া আল্লাহর জন্যেই একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যেই তায়া একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না, (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও সুশ্রী নায়ী কু-কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্বরণ করে, অতঃপর তার দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।"

(৩৫) নিদশর্নাবলী দেখার পর তাদের মনে হলো যে, তাকে কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ করতেই হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও তাঁকে কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ করে রাখাই তারা যুক্তি সঙ্গত মনে করলো। কেননা, জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আযীযের স্ত্রী যুলাইখা হযরত (ইউসুফের. আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তবে তারা মনে করবে, যে তাঁরই হয়তো পদস্থলন ঘটে থাকবে।

কারণ এটাই ছিল যে, যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্যে হযরত ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেনঃ "আমি বের হবো না যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে। আমি কারাগারেই থাকবো যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে এবং স্বয়ং আযীযের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। এটা সারা দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের হবো না।" অতঃপর যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন একটা

লোকও এমন ছিল না যে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেছিল। তাঁকে কারাগারে বন্দী করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেন আযীযের স্ত্রীর বদনাম না হয়।

(৩৬) তার সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো, তাদের একজন বললোঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংশুর নিংড়িয়ে রস বের করছি, এবং অপরজন বললোঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎ কর্মপরায়ণ দেখছি।

٣٦- و دُخُلُ مُعَهُ السِّجُنَ فَتَنَّ وَ السِّجُنَ فَتَنَّ وَ السِّجُنَ فَتَنَّ وَ السِّجُنَ فَتَنَّ وَ السِّجُنَ اعْصِرُ الْحَمْر الْمِي الْمَنْ الْمُخْر الْمِي أَرْمِنِي الْمُحْمِراً وَقَالَ الْأَخْر الْمِي خُبِزاً تَاكُلُّ الْمُحْرِينَ وَ وَهُ وَ السَّيْ خُبِزاً تَاكُلُّ السَّيْ خُبِزاً تَاكُلُّ السَّيْ خُبِزاً تَاكُلُّ السَّيْنَ وَ وَهُ وَ السَّيْنَ الْمَحْرِينَ فَي الْمُحْرِينَ الْمُحْرِينَ فَي الْمُحْرِينَ فَي الْمُحْرِينَ فَي الْمُحْرِينَ الْمُحْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ فَي الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ ال

যেই দিন হযরত ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, যুবকদ্বয়ের একজন ছিল বাদশাহ'র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুর্চি)। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল নাবওয়া এবং বাবুর্চির নাম ছিল মিজলাস। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানিয়ে বিষ মিশ্রিত করার ষড়য়ন্ত্র করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন। কারাগারে হযরত ইউসুফের (আঃ) সংকার্যাবলীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দানশীলতা, চরিত্রের মাধুর্য, ইবাদত বন্দেগীতে অধিক সময় কাটিয়ে দেয়া, খোদাভীতি, ইলম ও আমল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান, সদাচার প্রভৃতি সদগুণাবলীর জন্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জেলখানার কয়েদীদের কল্যাণ সাধন, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার, তাদের প্রতি অনুগ্রহকরণ। তাদের মন জয়করণ, তাদের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপ,ন রুগীদের সেবাকরণ প্রভৃতিই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। এই দু'জন সরকারী চাকুরে হয়রত ইউসুফকে (আঃ) অত্যন্ত ভালবাসতে থাকে।

একদিন তারা তাঁকে বলেঃ "জনাব! আপনার সাথে আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা জন্মেছে।" তিনি তাদেরকে উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।" কথা এই যে, যেই আমাকে ভালবেসেছে তারই কারণে আমি বিপদগ্রস্ত হয়েছি। আমার ফুফু আমাকে ভালবেসে ছিলেন, তাঁর ভালবাসার কারণে আমি বিপদে পড়েছিলাম। আমার পিতা আমাকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর ভালবাসার কারণে আমাকে কষ্টভোগ করতে হয়েছে। আযীযের স্ত্রী (যুলাইখা) আমাকে ভালবেসেছিল, তার ফলে কি হয়েছে তা শুধু আমার নয় বরং তোমাদের চোখের সামনেও স্পষ্টরূপে প্রকাশমান।"

যুবকদ্বয় একদা স্বপ্ন দেখলো- সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখলো যে, সে যেন আঙ্গুরের রসূ নিঙড়াচ্ছে। হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে विल थाति । خُمْرُ शर्फेत छल خُمْرُ नर्र अखानवों ने आश्रुतक عُنبًا भर्फेत छल خُمْرًا লোকটি স্বপ্নে দেখলো যে, সে যেন আঙ্গুরের চারা রোপন করেছে। তাতে আঙ্গুরের গুচ্ছ রয়েছে এবং সে তা ভেঙ্গে নিয়েছে। অতঃপর সে তা নিংড়িয়ে রস বের করেছে এবং বাদশাহ'কে পান করিয়েছে। হযরত ইউসুফের (আঃ) সামনে স্বপ্নের বর্ণনা দেয়ার পর সে তাঁকে এর তাৎপর্য বলে দিতে অনুরোধ করলো। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে বললেনঃ "এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিন দিন পরে তোমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দেয়া হবে। আর তুমি তোমার কাজে অর্থাৎ বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী পদে পুনরায় নিযুক্ত হবে।" অপর ব্যক্তি বললোঃ "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী এসে তা থেকে খাচ্ছে।" অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপুই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফের (আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপুই দেখে নাই। হযরত ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা করবার জন্যেই শুধু তারা তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল।

(৩৭) ইউসুফ (আঃ) বললোঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٣٧- قَالُ لاَ يَاتِيكُمُاطِعَامُ اللهِ عَالَمُ اللهِ تَرْزَقْنِهُ إِلاَّ نَبَّاتُكُمُا بِتَاوْيَلِهِ

জানিয়ে দিবো, আমি যা তোমাদেরকে বলবো তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলবো, যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী হয় আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।

(৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ
ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক
(আঃ) এবং ইয়াকুবের (আঃ)
মতবাদ অনুসরণ করি,
আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে
শরীক করা আমাদের কাজ নয়,
এটা আমাদের ও সমস্ত
মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ;
কিন্তু অধিকাংশ মানুষই
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

قَبْلُ أَنْ يَّاتِيكُما ۚ ذَٰلِكُما مِمَّا مَلَّهُ عَلَيْمَا مِرَكُتُ مِلَّةً وَهُمْ قَلَمُ بِاللَّهِ وَهُمْ فَا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ وَاللَّهِ وَهُمْ وَاللَّهِ وَهُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعُلَى النَّاسِ وَلَكِنَ اكْتُسْرَ وَعُونَ وَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ اكْتُسْرَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعُلَى النَّاسِ وَلَكِنَ اكْتُسْرَ

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেনঃ
"আমি তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি। তা বর্ণনা করতে
আমি মোটেই কার্পণ্য করবো না এর তাৎপর্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি
তোমাদেরকে তা বলে দেবো।" হযরত ইউসুফের (আঃ) এই ফরমান এবং
এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তিনি একাকীত্বের
কয়েদে ছিলেন। খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হতো এবং তখন পরস্পর
মিলিত হতে পারতেন। এ জন্যেই তিনি তাদের সাথে এই ওয়াদা
করেছিলেন। আর এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অল্প
অল্প করে দু'টো স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়েছিল। হয়রত ইবন্
আব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণিত হয়েছে, যদিও এটা খুবই গারীব বা দুর্বল।

তারপর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ "আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ তালা'লার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি ঐ

কাফিরদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকেও মানে না এবং পরকালকেও বিশ্বাস করে না। আমি আল্লাহর রাসূলদের সত্য দ্বীনকে মেনে নিয়েছি এবং তারই অনুসরণ করছি। স্বয়ং আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসুল ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকূব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে যাঁরাই সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, হিদায়াতের অনুসারী হন, আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করেন এবং ভ্রান্ত পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআ'লা তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাঁদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। তাঁরা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে থাকেন। আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি. তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেছি, শিরকের পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, তখন আমাদের জন্যে এটা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে যে, আম রা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো? এই তাওহীদ, এই সত্য দ্বীন এবং এই আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলৃকও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ পৌছিয়ে দিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা সেই বড় নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যে নিয়ামত মহান আল্লাহ রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন। এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফ্রী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদের সহ ধ্বংসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) দাদার উপরও পিতার হুকুম লাগিয়ে থাকেন। আর তিনি বলেন যে, যার ইচ্ছা হয় সে যেন হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাঁর সাথে মুকাবিলা করে। তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা দাদার উল্লেখ করেন নাই। হযরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেনঃ "আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াক্বের (আঃ) অনুসরণ করেছি।"

(৩৯) হে আমার কারা-সঙ্গীদ্য়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?

(৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু
কতকশুলি নামের ইবাদত
করছো, যেই নাম তোমাদের
পিতৃপুরুষ ও তোমরা
রেখেছো। এইশুলির কোন
প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই,
বিধান দেয়ার অধিকার শুধু
আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ
দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র
তাঁরই ইবাদত করবে, আর
কারো ইবাদত করবে না,
এটাই সরল সঠিক দীন, কিন্তু
অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত
নয়।

٣٠- يصاحبي السّبة و عَارَبَابُ وَ السّبة و عَارَبَابُ وَ السّبة و عَارَبَابُ وَ السّبة و عَارَبَابُ وَ السّبة و الله الواحِدُ وَ الله الله الواحِدُ وَ الله الواحِدُ وَ الله الواحِدُ وَ الله الواحِدُ وَ الله الله الواحِدُ وَ الله الله الواحِدُ وَ الله الله الواحِدُ وَ الله الواحِدُ وَ الله الواحِدُ وَ الواحِدُ وَ الله الله الواحِدُ وَ الوَحِدُ وَ الوَحِدُ وَ الوَاحِدُ وَ الوَحِدُ وَ الوَاحِدُ وَ الوَحِدُ وَ الوَاحِدُ وَاحْدُواعِ وَاعِمُ وَاحْدُواعِ وَاحْدُواعِ وَاحْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَاحْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَاعْدُواعِ وَا

٤- مَا تَعَبِدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا السَّمَاءُ سَمَّيتَمُوهَا انتم وَابَاؤُكُمْ مَمَّا اَنْزَلَ اللّهِ بِهَا مِنْ وَابَاؤُكُمْ مَمَّا اَنْزَلَ اللّه بِهَا مِنْ سُلُطْنُ إِنِ الدَّحِكُمُ إِلَّا لِللهِ المَرَ الاَّ تَعَسَبُدُوا اللَّه إِيَّا وَذَلِكَ الإَّ تَعَسَبُدُوا اللَّه إِيَّا وَذَلِكَ الدِينَ الْقَيِمُ وَلَكِنَ اكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ٥

হযরত ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীদ্বয় তাঁর কাছে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করতে এসেছে। তিনি তাদেরকে তা বলে দেরার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি তাদেরকে তাওহীদের ওয়ায শুনাচ্ছেন এবং শিরক হতে ও মাখলুকের উপাসনা হতে বিরত থাকতে বলছেন। তিনি বলছেনঃ "সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর সামনে সমস্ত মাখলুক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুরই উপর যাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, না তোমাদের কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেনঃ "তোমরা যেগুলির পূজাঅর্চনা করছো সেগুলি একেবারে অকেজো। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদত শুরু তোমাদের মনগড়া। খুব বেশি বললে তোমরা শুরু এতটুকুই বলতে পারবে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও এই রোগেরই রোগী ছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ

তোমরা উপস্থাপন করতে পারবে না। আল্লাহ তাআ'লা এর কোন আকলী ও নকলী দলীল দুনিয়ায় তৈরীই করেন নাই। হুকুম, আধিপত্য,ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁরই ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন। দ্বীনে মুসতাক্বীম এটাই য়ে, আল্লাহর একত্ব ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদত হবে একমাত্র তাঁরই জন্যে এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র তাঁরই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ শিরকের পংকিলে নিমজ্জিত রয়েছে। নবীদের আকাংখা সত্ত্বেও ঈমানের সৌভাগ্য তারা লাভ করে না।

স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করার পূর্বে এই বাহাসের অবতারণার মধ্যে এক বিশেষ যৌক্তিকতাও ছিল। তা এই যে, তাদের দু'জনের মধ্যে একজনের স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল খুবই খারাপ। তাই তিনি তাদের সাথে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলেন যেন তারা তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করে। কিন্তু তারা যখন পুনরায় তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলো তখন তিনিও তাঁর ওয়াযের পুনরাবৃত্তি করলেন। তাদের বারবার প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন প্রয়োজনই ছিল না ৷ কেননা, তিনি তো তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেয়ার ওয়াদাই করেছেন। এখানে কথা তথু এটাই যে, তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দেখেই তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি ওর জবাব দেয়ার পূর্বে ওর চেয়ে উত্তম বিষয়ের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং দ্বীন ইসলামকে তাদের সামনে দলীলসহ পেশ করেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের মধ্যে সত্যকে কবুল করে নেয়ার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তারা কথা বুঝবে, দলীল প্রমাণের উপর গবেষণা চালাবে এবং সত্যকে মেনে নেয়ার কথা কানে শ্রবণ করবে। যখন তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের তাবলীগের কাজ শেষ করলেন তখন তিনি তাদের দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পূর্বে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

(৪১) হে আমার কারা-সঙ্গীদর! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে ٤١- يصاخِبِي السِّجْنِ اُمَّا اُحَدُّكُمَا فَيَسْبِقَى رَبَّهُ خَمْرًا মদ্যপান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে, যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছো তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। وَامَّا الْآخَرُ فَيُصلَبُ فَتَأَكُلُ الْمَرُ الْمَدُو الْمَرُ الْمَرُ الْمَرُ الْمَرُ الْمَرُ الْمَرَ أَنْ الْمَرَ الْمَرَ أَنْ الْمَرَ الْمَرَ أَنْ الْمَرَ الْمَرَ أَنْ الْمَرَ الْمَرْ الْمِرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمِرْ الْمَرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمِرْ الْمَرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمَرْ الْمِرْ الْمُرْ الْمِرْ الْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُرْ الْمُرْدُونِ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْ

এখন আল্লাহর মনোনীত বান্দা হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা-সঙ্গীদ্বয়কে তাদের স্বপুর তাৎপর্য বলে দিচ্ছেন। কিন্তু কার স্বপুর ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন না, যাতে তাদের একজন দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোঝা তার উপর চেপে না বসে। বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হয়ে যাবে।" এটা আসলে ঐ ব্যক্তির স্বপুর তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙ্গুরের রস নিঙড়াতে দেখেছিল। আর যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর রুটি দেখেছিল তার স্বপুর ব্যাখ্যা তিনি এই দিলেন যে, তাকে শূল বিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ খাবে। এরপর তিনি বলেনঃ "এটা কিন্তু সংঘটিত হয়েই যাবে। কেননা, যে পর্যন্ত স্বপুর তাৎপর্য বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে। আর যখন তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পডে।"

কথিত আছে যে, স্বপ্নের তাৎপর্য শুনার পর তারা উভয়ে বলেছিলঃ "আমরা তো আসলে কোন স্বপুই দেখি নাই।' তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "এখন তো তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই যাবে।" এর দ্বারা জানা গেল যে, কেউ যদি অযথা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার তাৎপর্যপ্ত বলে দেয়া হয় তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুআবিয়া ইবনু হায়দা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "স্বপু পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফ্' রূপে বর্ণিত আছে যে, স্বপ্ন হচ্ছে প্রথম তাৎপর্য বর্ণনাকারীর জন্যে।

(৪২) ইউসুফ (আঃ) তাদের মধ্যে
যে মুক্তি পাবে মনে করলো,
তাকে বললোঃ তোমার প্রভুর
কাছে আমার কথা বলো; কিন্তু
শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে
তার বিষয় বলবার কথা
ভূলিয়ে দিলো; সূতরাং ইউসুফ
(আঃ) কয়েক বছর কারাগারে
রইলো।

٤٢- وَقَالُ لِللَّذِي ظُنَّ اَنَّهُ نَاجِ مِّنُهُ مَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكُ فَانُسْهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهُ فَلَبِثَ فَانُسْهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهُ فَلَبِثَ فَى السِّجُنِ بِضْعَ سِنِيْنَ أَ

হযরত ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায় জেলখানা হতে মুক্তি পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুর্চির অগোচরে গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর সামনে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু লোকটি তাঁর এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শয়তানেরই চক্রান্ত। এ কারণে হযরত ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সুতরাং সঠিক কথা এটাই যে, বিভিন্তি এর নিং সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির দিকেই প্রত্যাবর্তিত। তবে কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, স্বনামটি হযরত ইউসুফের (আঃ) দিকে ফিরেছে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফ্' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যদি হযরত ইউসুফ (আঃ) এ কথা না বলতেন তবে তাঁকে এতো দীর্ঘদিন জেলখানায় থাকতে হতো না। তিনি আল্লাহ তাআ'লাকে ছেড়ে অন্যের কাছে নিজের জীবনের প্রশস্ততা কামনা করেছিলেন।" কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, সুফইয়ান ইবনু ওয়াকী' এবং ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ এ দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল। হাসান (রঃ) ও কাতাদা' (রঃ) হতে মুরসাল রূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তথাপি

১. এ হাদীসটি আবু ইয়ালা (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এরপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এরপ মুরসাল হাদীস কখনোই গ্রহণযোগ্য দলীল হতে পারে না। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

**ኔ**৮৫

শুনাবি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে এসে থাকে। হযরত অহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়ুব (আঃ) সাত বছর যাবৎ রোগে ভুগেছিলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং বাখ্তে নাসারের শান্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) কারাগারে অবস্থানের সময়কাল ছিল বারো বছর। যহহাক (রঃ) বলেন যে চৌদ্দ বছর তিনি জেলখানায় অবস্থান করেছিলেন।

- (৪৩) রাজা বললো ঃ আমি স্বপ্নে
  দেখলাম, সাতটি স্থূলকায়
  গাভী, ওগুলিকে সাতটি
  শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে
  এবং সাতটি সবুজ শীষ ও
  অপর সাতটি শুষ্ক, হে
  প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের
  ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার
  স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।
- (88) তারা বললোঃ এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।
- (৪৫) দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে
  যে মুক্তি পেয়েছিল এবং
  দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলো
  সে বললোঃ আমি এর তাৎপর্য
  তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো,
  সুতরাং তোমরা আমাকে
  পাঠিয়ে দাও।

بُقَرِبِ سِـمَـانِ يَاكِلَهُنَ س ٤٤- قالوا اضغاث احلام وما ٤٥ - وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمُا بتاويله فارسلون 🔿

পারাঃ ১২

(৪৬) সে বললোঃ হে ইউসুফ (আঃ) হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুক্ষ শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।

(৪৭) ইউসুফ (আঃ) বললো ঃ
তোমরা সাত বছর একাধিক্রমে
চাষ করবে, অতঃপর তোমরা
যে শস্য সংগ্রহ করবে তার
মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ
তোমরা ভক্ষণ করবে, তা
ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত
রেখে দেবে।

(৪৮) এরপর আসবে সাতটি
কঠিন বছর, এই সাত বছর যা
পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোক্
তা খাবে, ভধু সামান্য কিছু যা
তোমরা সংরক্ষণ করবে তা
ব্যতীত।

(৪৯) এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিঙড়াবে। 23- يوسف أيها الصِّدِيق أَفْتِنا فِي سَبِع بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهِن سَبْع عِبَافُ وَسَبْع سُنْبُلْتٍ سَبْع عِبَافُ وَسَبْع سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَاخْرَ يبِسَتٍ لَعَلِي ارْجِع إلى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٥

٤٧- قَالُ تَزْرُعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَابًا ﴿
فَمَا حُصَدَتُمْ فَذُرُوهُ فِي سُنْبِلِهِ

الله قِلْيلًا مِمَّا تَاكُلُونَ ۞

٤٨- ثُمَّ يَارِّتَى مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعُ

إِلَّا قُلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞

٤٩- ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامَّ

فِينَهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِينِهِ

لخ) ۱۲ ۱۶ ع سکا یعصرون ۵

আল্লাহ তাআ'লা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মানজনক মুক্তি ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, যার ফলে তিনি কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি দরবার ডাকলেন এবং সমস্ত সভাসদ, যাদুকর, জ্যোতিষী এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীকে একত্রিত করলেন। তাদের সামনে তিনি নিজের স্বপ্লের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউই কিছুই বুঝলো না এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো। তাই তারা বললোঃ "এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য স্বপ্ন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানি না।" ঐ সময় শাহী সুরা পরিবেশনকারীর হযরত ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। তার স্মরণ হয়ে গেল যে, তিনি স্বপ্নের ব্যখ্যা দানে বিশেষ অভিজ্ঞ। এই বিদ্যায় তাঁর খুবই পারদর্শিতা রয়েছে। এটা ছিল ঐ ব্যক্তি যে হযরত ইউসুফের (আঃ) সাথে কারাগারে অবস্থান করেছিল এবং তার সাথে তার এক সঙ্গীও ছিল। এই লোকটিকেই হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর কাছে তাঁর কথা আলোচনা করে। কিন্তু শয়তান তাকে ঐ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সে কথা স্মরণ হলো। সে দরবারের সবারই সামনে এসে বলেঃ "এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানবার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে হযরত ইউসুফের (আঃ) কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবো।" সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং তাকে হযরত ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিলো।

اُمَّةُ শব্দটি অন্য পঠনে اُمَّةُ রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর তার স্মরণ হলো।

দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি হযরত ইউসুফের (আঃ) নিকট হাজির হলো এবং বললোঃ "হে সত্যবাদী ইউসুফ (আঃ) বাদশাহ এই ধরণের একটি স্বপু দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি শ্ববই আগ্রহী। রাজদরবার লোকে ভরপুর রয়েছে। তারা অধীরভাবে আমার পথ পানে চেয়ে আছে। দয়া করে আপনি আমাকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন যাতে আমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে এটা অবহিত করতে পারি।" হযরত

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভর্ৎসনা করলেন না যে, সে এতোদিন পর্যন্ত তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তাঁর কথা আলোচনা করে নাই। সে বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করে নাই যে, তাঁকে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেন না এবং তাকে দোষারোপও করলেন না, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করলেন এবং সাথে সাথে তদবীরও বলে দিলেন। সাতটি স্থলকায় গাভী দারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তিনি প্রণালীও বলে দিলেন যে, ঐ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে শীষসহ যাতে পঁচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের প্রয়োজন হিসেবে ওর থেকে গ্রহণ করতে হবে। সামান্য পরিমাণও বেশি নেয়া চলবেনা। এই সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত থাকবে। বৃষ্টিও হবে না এবং ফসলও ফলবে না। সাতটি শীর্ণকায় গাভী দারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এই সময়ে তোমরা তোমাদের জমাকৃত সাত বছরের শীষযুক্ত ফসল হতে খেতে থাকবে। জেনে রেখো, পরবর্তী সাত বছরে ফসল মোটেই উৎপন্ন হবে না। বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই খেতে হবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্তু শস্য মোটেই উৎপন্ন হবে না। তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বরকতময় বছর হবে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং यत्थष्ठ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। ফলে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যায়তুন প্রভৃতির তেল বের করবে এবং অভ্যাস অনুযায়ী আঙ্গুরের রস নিঙড়াতে থাকবে। জন্তুর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং জনগণ যথেষ্ট পমাণে দুধ বের করে পান করবে এবং পরিতৃপ্ত হবে।

(৫০) রাজা বললোঃ তোমরা ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো; যখন দৃত তার কাছে উপস্থিত হলো তখন সে বললোঃ তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।

(৫১) রাজা নারীদেরকে বললো ঃ

যখন তোমরা ইউসুফ (আঃ)

হতে অসৎকর্ম কামনা

করেছিলে, তখন তোমাদের কি

হয়েছিল? তারা বললোঃ অদ্ভুত

আল্লাহর মাহাজ্য! আমরা তার

মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই;

আযীযের স্ত্রী বললোঃ এক্ষণে

সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল।

আমিই তা হতে অসৎকর্ম
কামনা করেছিলাম, সে তো

সত্যবাদী।

(৫২) সে বললো ঃ আমি এটা বলেছিলাম, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করি নাই এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। • و و كَ الْ الْ مَلِكُ الْ تَ وُنِي بِهِ فَلُمَّا جَا وَ الْ الْمِلِكُ الْ تَ وُنِي بِهِ فَلُمَّا جَا وَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعَ اللَّي رَبِّكَ فَ سَنْلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ النِّي قَطَّعْنَ ايْدِيهُنَّ إِنَّ النِّسُوةِ النِّي قَطَّعْنَ ايْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ رَبِّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ٥ رَبِّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ٥ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَاوَدُتَنَ الْمُ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَاوَدُتَنَ الْمُوسِمِ قُلْنَ حَاشَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِمِ قُلْنَ حَاشَ لِللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوّعٍ لِي اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوّعٍ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوّعٍ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوّعٍ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوّعٍ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً إِلَيْهِ مِنْ سُوْءً اللّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُونَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ سُونَ اللّهِ مَا عَلِيْهِ مِنْ سُونَا اللّهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ سُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونِ الْمَلْمِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَيْهِ مِنْ سُونَا الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلَى الْمُع

قَالَتِ امْرَاتُ الْعَرِيْزِ الْنُنَ

مَ مَدَ مَ مَ مُرَدِّهُمُ مَا مُرَدِّهُمُ مُنَا رَاوِدَتُهُ

عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা রাজা সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত হযরত ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলো এবং রাজাকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলো তখন রাজা তাঁর ঐ স্বপ্লের এই তাৎপর্য শুনে খুবই খুশী হলেন এবং এটাই যে তাঁর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা তাঁর নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস হয়ে গেল তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে. হযরত ইউসুফ (আঃ) একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি আল্লাহর মাখলুকের গুভাকাংখী। তাঁর কোন লোভ নেই। এখন তাঁর সাথে স্বয়ং সাক্ষাৎ করার তাঁর খুবই আগ্রহ হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃতকে বললেন ঃ 'যাও এখনই হযরত ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।" সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং বাদশাহর পয়গাম তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তখন তিনি বললেনঃ "আমি এখান থেকে বের হবো না যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদবর্গ এটা অবগত হবেন যে, আমার অপরাধ কি ছিল? আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা কতটুকু সত্য়ং এতদিন পর্যন্ত আমাকে কারাগারের বন্দী রাখার মধ্যে কি রহস্য নিহিত রয়েছে? এটা কি শুধুমাত্র অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ভিত্তিতে? তুমি ফিরে গিয়ে বাদশাহকে আমার পয়গাম জানিয়ে দাও। তিনি যেন ঘটনাটি পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেন।"

হাসীদ শরীফেও হযরত ইউসুফের (আঃ) এই ধৈর্য এবং তাঁর এই সৌজন্য ও ভদ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহের বেশী হকদার। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ

رُبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتِي

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন।" (২ঃ ২৬০) আল্লাহ তাআ'লা হযরত লূতের

(আঃ) উপর রহম করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন মযবুত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিলেন। জেনে রেখো যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দৃত আমার কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তবে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা শর্তে) কবুল করে নিতাম।"

মুসনাদে আহমাদে الخ النَّسُوةِ النِّي قَطْعُنَ ٱيْدِيهُنَّ .... الخ এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ "যদি আমি হতাম তবে তৎক্ষণাৎ দূতের কথা মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতাম না।"

মুসনাদে আবদির রায্যাকে ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমি ইউসুফের (আঃ) ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে বিশ্বয় বোধ করি। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন! বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন এবং সেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দৃত এসে হযরত ইউসুফকে (আঃ) ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলো। আর তিনি তৎক্ষণাৎ কোন শর্তারোপ ছাড়াই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিলেন। যদি আমি হতাম তবে যে পর্যন্ত জেলখানা থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে না নিতাম কখনো তা বলে দিতাম না।" হযরত ইউসুফের সবর ও করমের উপর বিশ্বিত হতে হয়। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর কাছে দৃত আসছে তাঁর মুক্তির পয়গাম নিয়ে। আর তাকে তিনি বলেছেন ঃ "এখন নয়, যে পর্যন্ত না সকলের কাছে আমার পবিত্রতা, পৃণ্যশীলতা এবং নির্দোষিতা প্রকাশিত হয়।" তাঁর জায়গায় যদি আমি হতাম তবে দৌড়ে গিয়ে দর্যার উপর পৌছে যেতাম।" এ বর্ণনাটি মুরসাল।

এখন বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে ভদ্র মহিলাদেরকে তাঁর স্ত্রী যুলাইখা দাওয়াত করেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে নেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "যিয়াফতের দিনের ব্যাপারটা কিঃ খুঁটিনাটি বর্ণনা কর, কিছুই গোপন করো না।" মহিলারা তখন সমস্বরে বলে উঠলোঃ "আল্লাহর মাহাত্ম্য অদ্ভূত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিল না। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই তাঁর উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভালরূপেই জানি ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঐ সময় যুলাইখাও বলে উঠলোঃ "সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। আমি আজ স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহবান করেছিলাম। ঐ সময় তিনি বা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেনঃ "এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল।" এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্ত্বে নিজের অপরাধ স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাপারে কোন খিয়ানত করি নাই। হযরত ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা কোন দুষ্কার্য প্রকাশিত হয় নাই। ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার এই স্বীকারোক্তির দ্বারা আমার স্বামীর সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, আমি নির্লজ্জতাপূর্ণ কার্যে জড়িত হয়ে পড়ি নাই।"

এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ সফল করেন না, বরং তা তিনি বানচাল করে দেন।

১২ পারা সমাপ্ত

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন: আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ٥٣ - وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْمَارَةُ بِالسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ الْمَارَةُ بِالسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي عَفُورِ رَحِيمً ٥

(আযীযের স্ত্রী) যুলাইখা বললোঃ 'আমি আমার নফ্সকে পবিত্র বলছি না এবং না তাকে সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নফ্সের মধ্যে তো সব রকমের খারাপ খেয়াল এবং অবৈধ আকাজ্জা বাসা বেঁধে থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে তাকে। এ জন্যেই আমি নফসের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফ (আঃ) কে আমার ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার ফাঁদে পড়েন নাই। কেননা নফস খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারে না যার প্রতি আল্লাহ পাকের করুণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।' এটা আযীযের স্ত্রী যুলাইখারই উক্তি। এ উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে মনে হয়। এটাকেই ইমাম রাষী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) তো এই ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু কতকগুলি লোক এ কথাও বলেছেন যে, এটা হযরত ইউসুফের (আঃ) উক্তি (অর্থাৎ ذَلِكُ لِيعُلُمُ হতে عُفُرُرُ رُّحِيْمُ পর্যন্ত) যার ভাবার্থ হুলো ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ 'যাতে মিসরের আযীয জানতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানত করি নাই' (শেষ পর্যন্ত)। ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) তো এই উক্তি ছাড়া আর কোন উক্তি বর্ণনাই করেননি। যেহেতু তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "যখন হযরত ইউসুফের (আঃ) কথা অনুযায়ী বাদশাহ শহরের মহিলাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তারা বলেঃ 'আমরা তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুই দেখি নাই।' যুলাইখাও স্বীকারোক্তি করে বলেনঃ 'সত্য কথা এটাই যে, আমিই তাঁকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম' তখন হযরত

ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ 'আমার এ সব করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে. আমি যে মিসরের আযীযের অনুপস্থিতিতে তাঁর কোন খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই তা তাঁকে জানিয়ে দেয়া।' তখন হ্যরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেনঃ 'যেই দিন মহিলাটি আপনাকে কামনা করেছিল এবং আপনিও তাকে কামনা করেছিলেন সেদিনও নয় কি (অর্থাৎ সেদিনও কি আপনি খিয়ানত করেন নাই)?" তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন (শেষ পর্যন্ত)।" মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), ইবনু আবি হুযাইল (রঃ), যহহাক (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সূদ্দী (রঃ) এটাই বলেছেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ এটা যুলাইখার উক্তি হওয়াটাই) অধিকতর সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আযীযের স্ত্রী যুলাইখারই উক্তি বটে, যা সে সবারই সামনে বাদশাহুর কাছে বর্ণনা করেছিল এবং হ্যরত ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না (বরং ঐ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। ঐ সব কথোপকথনের পর বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান।

(৫৪) রাজা বললো ঃ ইউসুফকে
(আঃ) আমার কাছে নিয়ে
এসো, আমি তাকে আমার
একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো,
অতঃপর রাজা যখন তার সাথে
কথা বললো, তখন রাজা
বললোঃ আজ তুমি আমাদের
কাছে মর্যাদাবান ও
বিশ্বাসভাজন হলে।

(৫৫) সে বললো আমাকে কোষাগারের দায়িতে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি ভালো সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান। ٥٤ - وقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهُ
 اَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ
 قَالَ إِنَّكَ الْمَدُومَ لَدَيْنَا مَكِيْنَ
 اَمِيْنَ ٥
 قَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزَائِنِ

رَرَدُ عَيْدُ رَرِّهُ وَ رَدُورَ الْمُورِدِيُ وَرَدُورَ وَالْمَالِيمِ الْمُرْدِينِ الْمُلْكِيمِ الْمُلْكِيمِ ا

হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বাদশাহর কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়ে যান তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং দৃতকে বলেনঃ 'ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের মধ্যে গণ্য করবো। সুতরাং তিনি বাদশাহুর নিকট আগমন করেন। বাদশাহু যখন তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃস্কুর্তভাবে তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলোঃ "আপনি আমাদের কাছে একজন সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি।" হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের জন্যে একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে ঐ কাজের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্যে এটা বৈধও বটে যে, যখন সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে। বাদশাহর স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাছে এই আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে. যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সাথে হিফাযত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরোপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। বাদশাহর অন্তরে তো তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন।

(৫৬) এই ভাবে আমি ইউস্ফকে
(আঃ) সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত
করলাম; সে সেদেশে যথা
ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো,
আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি
দয়া করি, আর আমি
সংকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট
করি না।

(৫৭) যারা মুমিন ও মুত্তাকী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম। ٥٧- وَلَاجُرُ اللَّاخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ

মিসরে হযরত ইউসুফ (আঃ) এতো উন্নতি লাভ করেন যে, সুদ্দী (রঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলামের (রঃ) মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। ইচ্ছামত তিনি সরকারী অর্থ ব্যয় করতে পারতেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ঘর নির্মাণ করতে পারতেন। আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এতো দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক। আজ তাঁর যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রয়েছে। সত্যিই আল্লাহ তাআ'লা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করুণার অংশ দান করে থাকেন। ধৈর্যশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্যে মিসরের আযীযের স্ত্রীর অপ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলে আল্লাহর করুণা উথলিয়ে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। সৎকর্মশীলদের সৎকর্ম কখনো বিফলে যায় না। অতঃপর এইরূপ ঈমানদার ও খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গ আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক পূণ্যের অধিকারী হবেন। এখানে তাঁরা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে বহুগুণে বেশী পাবেন। হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেনঃ

هٰذَا عَطَاءْنَا فَامَنَنَ أَوَ اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ - وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَزَلْفَى وَحُسَنَ مَاٰبِ ـ

অর্থাৎ "এ সব আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অর্থবা নিজে রাখতে পার, এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। আর আমার কাছে রয়েছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।" (৩৮ঃ ৩৯-৪০)

মোটকথা, মিসরের বাদশাহ্ রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদ মিসর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব হযরত ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতিপূর্বে উজ্জপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ মহিলাটির স্বামী যে তাঁকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ তাঁর হাতে ঈমান আনয়ন করেন।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যে লোকটি হযরত ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন তাঁর নাম ছিল ইতফীর। তিনি তৎকালীন সময়েই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মিসরের বাদশাহ তাঁর স্ত্রী রাঈলের সাথে হযরত ইউসুফের (আঃ) বিয়ে দিয়ে দেন। যখন তিনি তার সাথে মিলিত হন তখন তাকে বলেনঃ "আচ্ছা বলতো তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলে তার চেয়ে এটা উত্তম নয় কি?" সে উত্তরে বলেছিলঃ "হে সত্যবাদী ও সত্যের সাধক! আমাকে আর ভর্ৎসনা করবেন না। আপনি জানেন যে. আমি ছিলাম সৌন্দর্য ও প্রচুর ধন দৌলতের অধিকারিণী মহিলা। আমার স্বামী ছিলেন পুরুষত্ত্বীন। তিনি আমার সাথে সহবাস করতেই সক্ষম ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তাআ'লা যে আপনাকে দৈহিক সৌন্দর্য সম্পদে। সম্পদশালী করেছেন এটা তো বলাই বাহুল্য। সূতরাং এখন আপনি আমাকে তিরস্কার করবেন না।" সুতরাং এটা ধারণা করা হয় যে. হযরত ইউসুফ (আঃ) মহিলাটিকে কুমারী অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। তার গর্ভে তাঁর দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম ছিল আফরাসীম ও মীশা। আফরাসীমের ঔরষে নূন জন্ম গ্রহণ করেছিল। তিনি ছিলেন হযরত ইউশার (আঃ) পিতা। আর রহমত নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রী।

হযরত ফযল ইবনু আইয়ায্ (রঃ) বলেন যে, আযীযের স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, এমতাবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ) সেখা ন দিয়ে গমন করেন। ঐ সময় স্বতঃস্কৃতভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ "সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি তাঁর প্রতি আনুগত্যের কারণে দাসদের বাদশাহীর আসনে সমাসীন করিয়েছেন এবং তার নাফরমানীর কারণে বাদশাহদের দাসে পরিণত করেছেন।"

(৫৮) ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসলো
এবং তার নিকট উপস্থিত
হলো, সে তাদেরকে চিনলো,
কিন্তু তারা তাকে চিনতে
পারলো না।

٥٨- وَجَاءَ اِخْدُوهُ يُوسُفُ فَدُخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ (৫৯) আর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো তখন সে বললোঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো, তোমরা কি দেখছো না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমিই উত্তম মেযবান?

(৬০) কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আসো তবে আমার নিকট তোমাদের জন্যে কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।

(৬১) তারা বললোঃ ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করবো এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করবো।

(৬২) ইউসুফ (আঃ) তার ভৃত্যদেরকে বললোঃ তারা যে পণ্য মূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনগণের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তা হলে তারা পুনরায় আসতে পারে।

٥٩ - وَلَمَّا جَهَّزُهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَــَالُ ائْتُــُونِي بِاَحٍ لَّكُمْ مِّنَ اَبِيكُمُ الاَ تَرُونَ انِيَّى اُونِي الْكَيْلُ وَإِنَّا خُيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥ ٦٠- فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلُ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونَ ٥ ٦١- قَالُوا سَنْرَاوِد عَنْهُ اَبَاهُ وَإِنَّا لَفُعِلُونَ ۞ ٦٢- وَقَالَ لِفِتْ يَنِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

رد يعيرفونها إذا أنقلبوا إلى

اَهُلِيهِم لعلهم يرجِعُون ٥

সুদ্দী (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি মুফাসসিরগণ হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের উযীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় এবং জনগণ এক একটি দানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকায় ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে উট বোঝাই করে খাদ্য দান করতেন। স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু' এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতেন। সুতরাং ঐ যুগে মিসরবাসীদের উপর এটা একটা আল্লাহর রহমত ছিল।

কোন কোন মুফাসসির হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম বছর মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করেন, দ্বিতীয় বছর বিক্রি করেন আসবাবপত্রের বিমিয়ে। এভাবে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ বছরেও খাদ্য বিক্রি করেন। তারপরে বিক্রি করেন স্বয়ং মানুষের জীবন এবং তাদের সন্তানদের বিনিময়ে। সুতরাং তিনি মানুষের জীবন, তাদের সন্তান এবং তাদের অধিকারভুক্ত সমস্ত ধন মালের মালিক হয়ে যান। কিন্তু এরপর তিনি সকলকেই আযাদ করে দেন এবং তাদের মালধনও তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এটা হচ্ছে বণী ইসরাঈলের রিওয়াইত বা বর্ণনা। সুতরাং এটাকে আমরা সত্য মিথ্যা কিছুই বলতে পারি না।

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মিসরে আগমনকারীদের মধ্যে হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন করেছিলেন। তাঁদের পিতা অবগত হয়েছিলেন যে, মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান করে থাকেন। তাই তিনি তাঁর দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং হযরত ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। যাকে তিনি হযরত ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন। যখন এই যাত্রীদল হযরত ইউসুফের (আঃ) নিকট পৌছেন তখন তিনি এক নজর দেখেই তাঁদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে চিনতে পারেন নাই। কেননা, বাল্যাবস্থাতেই তিনি তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাতাগণ তাঁকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারপরে কি হলো তা তাঁরা কি করে জানবেন? এটা তো ছিল কল্পনাতীত কথা যে, যাঁকে তাঁরা গোলাম

হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি আজ মিসরের আযীয হয়ে বসেছেন। এদিকে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাঁদের অন্তরে স্থান পায় নাই। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে আসলেন?" তাঁরা উত্তরে বললোঃ "আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।" তিনি বলেনঃ "আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা হয়তো গুপ্তচর।" তাঁরা বলেনঃ "আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমরা গুপ্তচর নই।" তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনাদের বাসস্থান কোথায়?" তারা জবাবে বলেনঃ "আমরা কিনআ'নের অধিবাসী। আমাদের পিতার নাম ইয়াকুব (আঃ), তিনি আল্লাহ তাআ'লার ্রএকজন নবী।" তিনি তাঁদেরকে প্রশু করেনঃ "তোমরা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল "হ্যা, আমরা বারো ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং পিতার চোখের মণি সে তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠান নাই। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।" এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাঁদেরকে যেন সরকারী মেহমান মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাঁদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম খাবার খেতে দেয়া হয়।

অতঃপর যখন তাঁদেরকে খাদ্য শস্য দেয়া শুরু হলো এবং বস্তা ভর্তি করে দেয়া হলো, আর তাঁদের সাথে যতগুলি বাহন জস্কু ছিল সেগুলি যতগুলি বোঝা বইতে পারে ততগুলিই ওগুলির উপর চাপিয়ে দেয়া হলো তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেন নাই, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। দেখুন! আমি আপনাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সন্মান প্রদর্শনে একটুও ক্রটি করি নাই।" এভাবে তাঁদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার ধমকও দেন। তিনি বলেনঃ "পরের দফে যদি আপনারা আপনাদের ও ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তবে খাদ্যের একটি দানাও আপনাদেরকে দেয়া হবে না এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে দেবো না।" তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বললো, "আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে

বলবো এবং যে কোন প্রকারেই হোক না কেন আমরা আমাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করবো। যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই।" সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের নিকট থেকে কিছু জিনিষ তাঁর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন এবং তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ "আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে করে আমার কাছে আসলেই এটা পেয়ে যাবেন।" কিন্তু এটা সত্য বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, তিনি তো তাঁদেরকে পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এবং অনেক কিছু লোভ দেখিয়ে ছিলেন।

যখন ভ্রাতাগণ বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর চতুর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসেবে যে সব আসবাব পত্র তাঁরা আনয়ন করেছে তা যেন তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশলে এটা করতে হবে যে, তাঁরা যেন মোটেই টের না পায়। তাঁদের বস্তার মধ্যে ঐ আসবাবপত্র গুলি অতি সন্তর্পণে ভরে দিতে হবে। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হচ্ছে ঃ তাঁর মনে হলো যে, যে সব আসবাব তাঁরা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসেবে আনয়ন করেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তবে তাদের বাড়ীর অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যের বিনিময় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, তাঁর ধারণায় যখন তাঁরা বাড়ীতে গিয়ে বস্তা খুলবে এবং তাঁদের আসবাব পত্রগুলি বস্তার মধ্যে পাবে তখন অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য জিনিষ তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে তাঁরা ফিরে আসবে। এই সুযোগে তিনি তাঁদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারবেন।

(৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের
পিতার নিকট ফিরে আসলো
তখন তারা বললোঃ হে
আমাদের পিতা! আমাদের
জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা
হয়েছে, সুতরাং আমাদের
ভাতাকে আমাদের সাথে

٦٣- فَلُمَّا رَجُعُنُوا إِلَى اَبِيهُمْ قَالُوا يَابَانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُو فَارْسِلْ مَعَنا পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

(৬৪) সে বললোঃ আমি কি
তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে
সেইরূপ বিশ্বাস করবো, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভ্রাতা সম্বন্ধে? আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি দ্য়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্য়ালু। اَخَكَاناً نَكُتَكُلُ وَانَّا لَهُ لَحِفظُونَ ٥

٦٤- قَالَ هَلُ امْنَكُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ كَمَا الْمَنْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ كَمَا امْنِتُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ قَاللَّهُ خَيْر حَفِظًا وَهُو اللَّهُ خَيْر حَفِظًا وَهُو الرَّحِمِينَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা তাঁদের পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাদের পিতাকে বললোঃ "হে পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে (বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তবে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবে না। যদি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তবে অবশ্যই আমরা রসদ পেয়ে যাবো। আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।" نُكْتَل অন্য পঠনে يُكْتَل ও রয়েছে। তাঁদের এ কথা ন্তনে তাঁদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন ঃ "তোমরা এর সাথে ঐ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতিপূর্বে তাঁর ভাই এর সাথে করেছিলে। তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে) বানিয়ে সানিয়ে কথা বলবে।" حُــَافِظُ শব্দটি অন্য কিরআতে جفظ ও রয়েছে। এরপর তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লাই ट्राष्ट्रन সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে। তিনি আমাকে আমার এই বার্ধক্যের অবস্থায় অসহায় করবেন না। বরং তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্যে আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত রয়েছি তা তিনি অবশ্যই দূর করে দেবেন। তাঁর পবিত্র সন্ত্রার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ইউসুফকে (আঃ) আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দেবেন এবং মনের ব্যাকুলতা দূর করবেন। তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেন না।"

(৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেলো তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য সামগ্রী এনে দেবো এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট বোঝাই পণ্য আনবো যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।

(৬৬) পিতা বললোঃ আমি ওকে
কখনো তোমাদের সাথে
পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা
আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর
যে, তোমরা তাকে আমার
নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য
যদি তোমরা একান্ত অসহায়
হয়ে না পড়, অতঃপর যখন
তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা
করলো তখন সে বললোঃ
আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি,
আল্লাহ তার বিধায়ক।

- وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمُ وَدَّتُ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمُ رَدَّتُ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمُ رَدَّتُ اللَّهِمُ قَالُوا بِابَانَا مَا نَبْغِيُ لَا اللَّهِمُ قَالُوا بَابَانَا مَا نَبْغِي لَا اللَّهِمُ قَالُوا بَابَانَا مَا نَبْغِي لَا هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ اللَّيْنَا وَنَحِفُظُ اَخَلَا وَنَحِفُظُ اَخَلَا وَنَحِمْلُ الْخَلَا وَنَحَفُظُ اَخَلَا وَنَحِمْلُ الْحَلَا اللَّهُ كَيْلُ وَنَحَمْلُ الْحَيْرِ ذَلِكَ كَيْلُ اللَّهُ كَيْلُ اللَّهُ الْحَلَا اللَّهُ كَيْلُ اللَّهُ الْحَيْرُ ذَلِكَ كَيْلُ اللَّهُ الْحَيْرُ ذَلِكَ كَيْلُ اللَّهُ الْحَيْرُ فَلِكَ كَيْلُ اللَّهُ الْحَيْرُ فَلِكَ كَيْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

٦٦- قَالَ لَنَ أُرُسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّى بِهُ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمُ عَ فَلَمَّا أَتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ যখন তাদের মালপত্র খুললো তখন দেখলো যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে ঐগুলি হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের বিদায়ের সময় তাঁদের বস্তার মধ্যে গোপনীয়ভাবে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে যখন তাঁরা বস্তা খুলল তখন তাঁদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য গুলি বস্তার মধ্যে দেখতে পেল। তা দেখে তাঁদের পিতাকে তাঁরা বললাঃ"আব্বা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আযীয তো আমাদেরকে আমাদের পণ্য মূল্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন অথচ খাদ্য শস্য পুরোপুরি প্রদান করেছেন। আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদও আনবো এবং ভাই এর কারণে আরো এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাবো। কেননা মিসরের আযীয প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপার চিন্তা করছেন কেন? আমরা পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। এটা খুবই সহজ মাপ।" এই ছিল পিতার সাথে তাঁদের আলাপ আলোচনা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁদের এসব কথার জবাবে বললেনঃ"যে পর্যন্ত তোমরা শপথ করে না বলবে যে. তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারি না। হ্যা, তবে যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও তাহলে সেটা অন্য কথা।" এরপর হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ "আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।" এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা, ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে তাকে তাঁদের সাথে পাঠানো ছাডা কোন উপায় ছিল না ।

(৬৭) সে বললোঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে

٦٧- وَقَالَ يَبَنِى لَا تَدُخُلُواْ مِنُ عُ بَابٍ وَّاحِسَدٍ وَّ ادْخُلُواْ مِنْ اَبُوابِ مُّ تَـ فَرِقَةٍ وَمَا اعْفِيْ কিছু করতে পারি না, বিধান আল্লাহরই, আমি তাঁরই উপর اللهِ مِن شَيْءً إِن اللهِ مِن شَيْءً إِن اللهِ مِن شَيْءً إِن اللهِ مِن شَيْءً إِن اللهِ مَن اللهِ مِن شَيْءً إِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن

(৬৮) যখন তারা, তাদের পিতা তাদেরকে যে ভাবে আদেশ করেছিল সেই ভাবেই প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে আসলো না; ইয়াকুব (আঃ) শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

رو و و سر لا و روط عنكم مِن اللهِ مِن شيءٍ إن وعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُتُوكِّلُونَ ٥ وَلَمَّا دُخَلُواً مِنْ حَلَيْثُ ر ر و درودو و ر امرهم ابوهم ما کان یغنی عَنْهُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبُ قَضْهَا وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِسَّمَا عَلَّمُنَّهُ (ع) وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَ

হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ যে সময় তাঁদের ভাই বিনইয়ামীনসহ মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন আল্লাহ তাআ'লা তারই খবর দিচ্ছেন। হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর ছেলেদের উপর মানুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কেননা, তাঁরা সবাই ছিলেন সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী। এই কারণেই তাঁদের মিসরের পথে রওয়ানা হবার সময় তাঁদেরকে উপদেশ দেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য। এটা ঘোড় সওয়ারকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়।" এর সাথে সাথেই তিনি বলেনঃ "আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আমার এই তদবীর ককদীরের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লার ফায়সালাকে কোন লোকই কোন তদবীর দ্বারা বদলাতে পারে না। তাঁর

ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তাঁরই হুকুম কার্যকরী হয়। কে এমন আছে যে তাঁর ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তাঁর ফরমানকে মুলতবী রাখতে পারে? তাঁর ফায়সালাকে ফেরাতে পারে এমন কে আছে? তাঁরই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেকেরই তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।"

সুতরাং হযরত ইয়াকুবের (আঃ) পুত্রগণ তাঁদের পিতার উপদেশ মান্য কর'ল এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ কর'ল। এভাবে আল্লাহ তাআ'লার ফায়সালাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। হাঁা, তবে হযরত ইয়াকুব (আঃ) একটি প্রকাশ্য তদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তাঁর সন্তানরা কু-নযর থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর আল্লাহ প্রদন্ত বিদ্যা ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়।

(৬৯) তারা যখন ইউস্ফের
(আঃ) সামনে হাজির হলো,
তখন ইউস্ফ (আঃ) তার
(সহোদর) ভ্রাতাকে নিজের
কাছে রাখলো এবং বললোঃ
আমিই তোমার (সহোদর)
ভাই, সুতরাং তারা যা করতো
তার জন্যে দুঃখ করো না।

٦٩ - وَلَمَّا دُخُلُوا عَلَى يُوسُفَ
 اوٰ لِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّى اَنا لَا اِنِّى اَنا اَخُولَ فَلا تَبْتئِسْ بِما كَانُوا لَعُمَلُونَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ যখন তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীন সহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হলো। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেনঃ "আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতারা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে জন্যে তুমি দুঃখ করো না। এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশও করো না। আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।"

(৭০) অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো, তখন সে তার (সহদর) ভাই-এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিলো, অতঃপর এক আহ্বায়ক চীৎকার করে বললোঃ হে যাত্রীদল তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

(৭১) তারা তাদের দিকে চেয়ে বললোঃ তোমরা কি হারিয়েছো?

(৭২) তারা বললোঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দেবে, সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামিন। ٧- فَلَمَا جَهَ زَهُمْ بِجَهَازِهِمُ
 جُعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ
 ثُمَّ اَذَنَ مُؤَذِّنَ أَيَّتُهَا الْعِيثُرُ
 إنَّكُمُ لَسْرِقُونَ ٥
 كَالُوا وَ اَقْبَلُوا عَلَيْهِمُ
 مُّاذَا تَفْقِدُونَ ٥

٧٢- قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَاناً بِهِ زَعِيْمٌ ٥

হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তাঁর ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগলো তখন তিনি তাঁর চতুর ভৃত্যদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী পানপাত্রটি তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। কারো কারো মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ওতে পানি পান করা হতো এবং ওর দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হতো। এরপই পেয়ালা হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছেও ছিল।

হযরত ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধিমান ভৃত্যেরা ঐ পেয়ালাটি তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিলো। তাঁর ভাইয়েরা চলতে শুরু করলে তাঁরা শুনতে পেলেন যে, একজন আহ্বানকারী আহবান করতে করতে আসছে। সে বলছেঃ "হে যাত্রীদল! তোমরা চোর!" একথা শুনে তো তাঁদের আক্কেল শুড়ুম। তাঁরা তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপনাদের কি জিনিষ হারিয়েছে?" সে উত্তরে বললোঃ "আমাদের শাহী পানপাত্র হারিয়ে গিয়েছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হতো। বাদশাহর পক্ষ থেকে

ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে ওটা খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্য প্রদান করা হবে। আমিই এর যামিন।"

- (৭৩) তারা বললোঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান যে, আমরা এই দেশে দুষ্টি করতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নই।
- (৭৪) তারা বললোঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কি?
- (৭৫) তারা বললোঃ এর শাস্তি
  এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে
  পাত্রটি পাওয়া যাবে, সেই তার
  বিনিময়, এইভাবে আমরা
  সীমালংঘনকারীদের শাস্তি
  দিয়ে থাকি।
- (৭৬) অতঃপর সে তার
  (সহোদর) ভাই-এর মালপত্র
  তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র
  তল্লাশি করতে লাগলো, পরে
  তার সহোদরের মালপত্রের
  মধ্য হতে পাত্রটি বের করলো,
  এই ভাবে আমি ইউসুফের
  (আঃ) জন্যে কৌশল
  করেছিলাম, রাজার আইনে
  তার সহোদরকে সে আটক
  করতে পারতো না, আল্লাহ
  ইচ্ছা না করলে, আমি যাকে
  ইচ্ছা মর্যাদায় উরীত করি.

٧٣- قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جَنْنَا لِنُفُسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقَيْنَ ٥

٧٤- قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمُ كُنِينَ ٥

٧٥- قَـالُوْا جَـزَاوُهُ مَنْ وُجِـدَ فِي رَكَالُهُ مَنْ وُجِـدَ فِي رَكَالُهُ مَنْ وُجِـدَ فِي رَكَالُهُ مَنْ وَجَلَامُ فَكَالُهُ مَا يُخْزِى الظِّلْمِيْنَ ٥

## প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ ٥

হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে দেন এবং বলেনঃ "আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমরা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনে এবং চুরি করার অভ্যাসও আমাদের নেই।" তাঁদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললো ঃ "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তবে তার শাস্তি কি হবে?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "দ্বীনে ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের শরীয়তের ফায়সালা এটাই।" এতে হযরত ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাঁদের তল্লাশী নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্পাশী নেয়া হলো। অথচ তাঁর এটা জানা ছিল যে. তাঁদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে তাঁদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় এ কারণেই তিনি এরূপ করলেন। যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেল না তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর তল্লাশী চালানো হলো। তাঁর মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তাঁর বস্তার মধ্যে থেকে তা বেরিয়ে পড়লো। সুতরাং তাঁকে বন্দী করে নেয়া হলো। এই ব্যবস্থাই ছিল আল্লাহ পাকের হিকমতের ফল যা তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং বিনইয়ামীন প্রভৃতির উপযোগিতার জন্যেই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা, মিসরের বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আঃ) বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেন না। কিন্তু স্বয়ং ভ্রাতাগণ এই ফায়সালা করেছিলেন বলেই তিনি তা জারি করে দেন। হযরত ইবরাহীমের (আঃ) শরীয়তে চোরের শাস্তি কি তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাইদের কাছে ফায়সালা চেয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের উক্তি : ثُرُفَعُ دُرُجَاتٍ مَّنُ نَشَاءُ अर्थाৎ 'আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।' যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

رور الله الَّذِينَ امنُوا مِنكُم

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ মর্যাদায় উন্নীত করে থাকেন।" (৫৮ঃ ১১)

প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপরে রয়েছেন আর একজন জ্ঞানবান এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। জ্ঞানের সূচনা তাঁর থেকেই এবং তাঁর কাছেই রয়েছে জ্ঞানের শেষ সীমা। হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) কিরআতে وَفَرُقَ كُلِّ عَالِم عَلَيْمٌ. এইরপ রয়েছে। অর্থাৎ 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।'

(৭৭) তারা বললোঃ সে যদি চুরি
করে থাকে তা হলে তার
(সহোদর) ভাইও তো
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল, এতে
ইউসুফ (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার
নিজের মনে গোপন রাখলো
এবং তাদের কাছে প্রকাশ
করলো না, সে মনে মনে
বললোঃ তোমাদের অবস্থা তো
হীনতর এবং তোমরা যা
বলছো সে সম্বন্ধে আল্লাহ
সবিশেষ অবগত।

٧٧- قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ الْحَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ الْحَالُ فَاسْرَهَا يُوسَفُ الْحَدُ قَالَ فَالْسَرَّهَا لَهُمْ قَالَ فَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَبْدِها لَهُمْ قَالَ الْمُدَّةُ مَا لَكُمْ شَكَانًا وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٥

বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হতে দেখে তাঁরা বললেনঃ "দেখুন! এ চুরি করেছে, যেমন ইতিপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই ইউসুফ (আঃ)।" ঘটনা এই যে, একবার হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর নানার প্রতিমা গোপনে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) একজন বড় বোন ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর পিতা হযরত ইসহাকের (আঃ) একটি কোমর বন্ধনী ছিল। ওটা বংশের বড় মানুষের কাছে থাকতো। হযরত ইউসুফ (আঃ) জন্মগ্রহণের পরেই তাঁর ঐ ফুফুর কাছে লালিত পালিত হন। তাঁর ফুফু তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি কিছুটা বড় হলে তাঁর পিতা হযরত

১. এটা সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) কাতাদা' (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ফুফুর নিকট থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর ফুফু তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারবেন না বলে তাঁর পিতার প্রস্তাবে অসম্বতি প্রকাশ করেন। এদিকে তাঁর পিতার তাঁর প্রতি মহহ্বতেরও কোন সীমা ছিল না। শেষে বোন তাঁকে বললেনঃ "আচ্ছা ইউসুফ (আঃ) আমার কাছে আরো কিছু দিন থাকুক।" এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফুফু তাঁর কোমর বন্ধনীটি গোপনে তাঁর কাপড়ের মধ্যে রেখে দেন। তারপর তল্লাশী হতে শুরু হয়। ঘরের সমস্ত জায়গা খোঁজ করে পাওয়া গেল না। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ঘরে যাঁরা রয়েছে তাদের সবারই উপর তল্লাশী চালানো হোক। সবারই কাছে খোঁজ করার পরেও তা পাওয়া গেল না। সর্বশেষে হযরত ইউসুফের (আঃ) উপর তল্লাশী চালানো হলো। তাঁর কাছে সেটা পাওয়া গেল। হযরত ইয়াকৃবকে (আঃ) এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি শরীয়তে ইবরাহীমীর আইন অনুসারে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর ফুফুর কাছেই সমর্পণ করলেন। এ ভাবে তাঁর ফুফু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হযরত ইউসুফকে (আঃ) ছাড়েন নাই।

হযরত ইউসুফের (আঃ) বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ওটারই আজ অপবাদ দিলেন, যার উত্তরে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) মনে মনে বললেনঃ "তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) চুরির অবস্থা আল্লাহ তাআ'লাই খুব ভালরূপে অবগত আছে।"

(৭৮) তারা বললোঃ হে আযীয! এর পিতা আছেন– অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। (৭৯) সে বললো ঃ যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি. অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর

٧٨- قَالُواْ يَايَّهُا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ اَبَا إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥ ٧٩- قَـالَ مَعَـاذَ اللَّهِ اَنُ نَـَّاخُدُ 

১. এটা মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনু আবি নাজীহ (রঃ) হতে এবং তিনি মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো। عُ إِنا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ ٥

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হলো তখন ভাইদের ফায়সালা অনুসারে তাঁকে শাহী বন্দীরূপে গণ্য করা হলো। তাঁরা মিসরের আযীয়কে (হযরত ইউসুফকে (আঃ) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বললেন ঃ "দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতিপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন। এমনকি তিনি প্রাণেই বাঁচেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং মেহেরবাণী করে আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্জুর করুন।" হযরত ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ "কি করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে? এটা তো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিষ্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায়।

(৮০) যখন তারা তার নিকট হতে
সম্পূর্ণ নিরাশ হলো, তখন
তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ
করতে লাগলো, ওদের মধ্যে
যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে
বললাঃ তোমরা কি জাননা
যে, তোমাদের পিতা তোমাদের
নিকট হতে আল্লাহর নামে
অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও
তোমরা ইউসুফের (আঃ)
ব্যাপারে ক্রণ্ট করেছিলে,

٨- فَلَمَّ اسْتَ بِنْ سُوْ ا مِنْهُ خُلُصُوا مِنْهُ خُلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمْ الْمُ تَعْلَمُ وَ الْمَ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ عَلَيْكُمْ مَوْقِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسَفَ فَلَنْ

সৃতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবো না। যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৮১) তোমরা তোমাদের পিতার
নিকট ফিরে যাও এবং বলোঃ
আমাদের পিতা! আপনার পুত্র
চুরি করেছে এবং আমরা যা
জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ
দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে
আমরা অবহিত ছিলাম না।

(৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসে ছিলাম তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। أَبْرَحُ الْأَرْضُ حَسَنَّى يَأْذُنَ لِنَيُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ لِلَيْ الْمُرْتُ لِلَيْ الْمُرْتِي الْمُرْتِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوخَيْرُ الْمُحْكِمِينَ ٥

٨١- اِرْجِعُوا اِلْيَ اَبِيْكُمْ فَقُولُوا الْيَ اَبِيْكُمْ فَقُولُوا الْيَ اَبِيْكُمْ فَقُولُوا الْمَا بَانَا الْآ اِلْا الْبَيْكَ سَرَقَ وَمَا كُناً شَهِدُنا وَمَا كُناً لِللْغَيْبِ لِحَفِظِيْنَ ٥

۸۲- وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيها وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنا فِيها ﴿
وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٥

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ যখন তাঁদের ভাই বিনইয়ামীনের মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল্লন তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই তাঁরা তাঁদের পিতার নিকট পৌছিয়ে দিবেন এই অঙ্গীকার তাঁরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন যে, কোন ক্রমেই তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেছেন এবং তাঁদেরই ফায়সালা অনুযায়ী তিনি শাহী বন্দী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছেন। সুতরাং এখন কি করা যায়? তাঁরা পিতার কাছে মুখ দেখাবেন কি করে? তাঁরা পরামর্শ করতে লাগলেন। বড় ভাই নিজের মত প্রকাশ করে বললেনঃ 'তোমাদের তো জানা আছে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা পিতার

কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আবার আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোন ক্রমে মুক্ত করতেও পারছি না। এখন পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার। কাজেই আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফায়সালা এসে যায়, যাতে হয় আমি কোন রকমে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো. না হয় আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দেবেন।" কথিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল রাওভীর অথবা ইয়াহুদা। ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিলেন। তখন তিনি ভাইদেরকে পরামর্শ দিলেন ঃ "তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারে অবহিত কর। তাঁকে বলবেঃ 'আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে এটা কি আমাদের জানা ছিল? চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শরীয়তে ইবরাহীমী অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। অথবা যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছি না। আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ক্রটি করি নাই।"

(৮৩) ইয়াকুব (আঃ) বললোঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ٨١- قَالُ بَلُ سَاوَّلُتُ لَكُمُ الْفُرُولُةُ لَكُمُ الْفُرُولُةُ لَكُمُ الْفُرْدُ فَصَبُرٌ جَمِيْلٌ عَالِمُ الْفُرْدُ اللهُ أَنْ يَّا تِينِيْ بِهِمْ عَالِمُ اللهُ أَنْ يَّا تِينِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥

(৮৪) সে ওদের দিক থেকে মৃখ
ফিরিয়ে নিলো এবং বললোঃ
আফসোস ইউসুফের (আঃ)
জন্যে, শোকে তার চক্ষুদ্ম
সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে
ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

(৮৫) তারা বললোঃ আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফের (আঃ) কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্য্ হবেন অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।

(৮৬) সে বললোঃ আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি যা তোমরা জান না। ٨٤- وَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَ ضَتَّ عَيْنَهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ٥ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ٥ مَنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ٥ مَنَ الْحُرْنَ حَرَضًا يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا الْوَتَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ٥ مَنَ اللهِ كَانَ اللهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ

مَا لَا تَعَلَّمُونَ o

ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ঐ কথাই বললেন যা তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন যখন তাঁর ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে তার সামনে হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম।" তিনি বুঝে নেন যে, এবারও তাঁর ছেলেরা বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি নিজের আশা প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন। তিনি বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তাআ'লা তাঁর তিন ছেলেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন। অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ) বিনইয়ামীনকে এবং বড় ছেলে রাওভীলকে, যিনি মিসরে এই উদ্দেশ্যে রয়ে গেছেন যে, সুযোগ পেলে তিনি গুপ্তভাবে বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবেন অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে দেবেন।

তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার অবস্থা সম্যক অবগত। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ।" এখন তাঁর নতুন দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুললো। হযরত ইউসুফের (আঃ) বিরহ বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, দুঃখ ুও বিপদের সময় শুধুমাত্র উন্মতে মুহাম্মদিয়াকেই (সঃ) اِنَّا لِلْمُ وَانَّا اِلْمِبُ رَاجِعُونَ (নিক্ষ আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিক্ষর আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (২ঃ৯৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উন্মতবর্গ তাদের নবীগণসহ এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেখা যাছে যে, হযরত ইয়াকৃবও (আঃ) এই অবস্থায় وَالسَفَى عَلَى يُوسُفُ বলেছিলেন।

শোকে, দুঃখে হযরত ইয়াকুবের (আঃ) চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিস্ট। অর্থাৎ তিনি মাখলুকের কারো কাছে কোন অভিযোগ করতেন না। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন। হযরত আহ্নাফ ইবনু কায়েস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট আরয় করেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! বানী ইসরাঈল আপনার কাছে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকুবের (আঃ) মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকে। আমাকে তাদের জন্যে চতুর্থ ব্যক্তি করে দিন।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে ওয়াহীর দারা জানিয়ে দেনঃ "হে দাউদ (আঃ)! নিশ্চয় ইবরাহীমকে (আঃ) আমার কারণে আগুণে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং ঐ সময় সে ধৈর্য ধারণ করেছিল। তুমি এখনো ঐ রূপ পরীক্ষায় পতিত হও নাই। ইসহাক (আঃ) নিজেকে আল্লাহর পথে কুরবানী করতে স্বতঃস্কূর্তভাবে সম্মত হয়েছিল। তোমার উপর কিন্তু এখনো এই পরীক্ষা আসে নাই। আর ইয়াকুব (আঃ) হতে তার কলিজার টুকরাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় সে সবর করেছিল। তুমি এখনো ঐ ভাবে পরীক্ষিত হও নাই।"

১. এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে হা'তিমে রয়েছে। এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল। এতে নাকারাত ও রয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, "যাবীহুল্লাহ" হচ্ছেন হয়রত ইসহাক (আঃ); অথচ সঠিক কথা এই যে, "যাবীহুল্লাহ" হচ্ছেন হয়রত ইসমাঈল (আঃ) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক অবগত। খুব সম্ভব আহনাফ ইবনু কায়েস (য়ঃ) এই রিওয়াইয়াতটি বনী ইসরাইল হতে গ্রহণ করেছেন। য়েমন কা'ব, অহাব প্রভৃতি হতে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধকারী।

বর্ণিত আছে যে, মিসরে বিনইয়ামীনের বন্দীত্বের অবস্থায় হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফের কাছে (আঃ) পত্র লিখেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর করুণা আকর্ষণ করে বলেছিলেনঃ "আমরা বিপদগ্রস্ত লোক। আমার দাদা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমার পিতা হযরত ইসহাক (আঃ) কে কুরবানী দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল স্বয়ং আমি ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছি।"

হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) পূত্রগণ পিতার এই অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্রনার সুরে বলেনঃ "আব্বাজান! ইউসুফের (আঃ) জন্যে এতো চিন্তা করবেন না। নইলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি তো তোমাদেরকে কিছুই বলছি না। আমি আমার মহান প্রতিপালকের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি কল্যাণদাতা। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলি নাই। এ স্বপ্নের তাৎপর্য অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে।"

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞেস করেনঃ "কিভাবে আপনার চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল এবং কিসে আপনার পিঠকে বাঁকা করে দিলো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ইউসুফের (আঃ) জন্যে কেঁদে কেঁদে আমি চক্ষু নষ্ট করে ফেলেছি এবং বিনইয়ামীনের দুঃখ ও বেদনা আমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছে।" ঐ সময়েই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ "আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেনঃ "অন্যের কাছে আমার অভিযোগ করতে তুমি লজ্জা কর না?" হযরত ইয়াকুব (আঃ) তৎক্ষণাৎ বলেনঃ "আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি।" হযরত জিবরাঈল (আঃ) তথন তাঁকে বলেনঃ "আপনার অভিযোগ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।"

(৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা مَنْ اَذُهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ নেও) ও তার
অাও, ইউসুফ (আঃ) ও তার
সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং يُنُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْتُسُوا مِنْ

১. এটাও বনী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত। সনদ দ্বারা এটা সাব্যস্ত নয়।

এটাও তাফসীরে ইবনু হা'তিমে হযরত আনাস ইবনু মা'লিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।
 তবে এটাও গারীব হাদীস এবং এতে অস্বীকৃতিও রয়েছে।

আল্লাহর করুণা হতে তোমরা
নিরাশ হয়ো না, কারণ
কাফিরগণ ব্যতীত কেউই
আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ
হয় না।

(৮৮) যখন তারা তার নিকট
উপস্থিত হলো তখন বললোঃ
হে আযীয! আমরা ও
আমাদের পরিবার পরিজন
বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং
আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে
এসেছি; আপনি আমাদের
রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং
আমাদেরকৈ দান করুন:
আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত
করে থাকেন।

رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْنُسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ اِلَاَ الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ۞

٨٨- فَلُمَّا دُخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَايَهُا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّنْزَجْةٍ فَاوُفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَلَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجُسُرِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ٥

হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎসগণ! তোমরা এদি ক ওদি ক গমন কর এবং ইউসুফ (আঃ)ও বিনইয়ামীনের খোঁজ কর।" আরবী ভাষায় দ্বিটি ভাল অনুসন্ধান করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর মন্দ অনুসন্ধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় দ্বিটি। এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেন ঃ "আল্লাহর সন্ত্বা থেকে নিরাশ হয়ে যেয়ো না। তাঁর করুণা ও রহমত থেকে কাফিররা ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দিয়ো না। আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও।"

পিতার উপদেশ ক্রমে তাঁরা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌছে গেলেন। হযরত ইউসুফের (আঃ) সামনে হাজির হয়ে তাঁরা নিজেদের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেনঃ "দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে গেছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা আমরা খাদ্য ক্রয় করতে পারি। আমাদের কাছে খারাপ, মেকী, ক্রটিযুক্ত এবং মূল্য হতে পারে না, এরূপ সামান্য কিছু রয়েছে। এগুলো নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলো খাদ্যের বিনিময় হতে পারে না. তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলোই প্রদান করবেন: যেগুলো সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা রাখছি যে, আপনি আমাদের বোঝা পূর্ণ করবেন এবং আমাদের বস্তা ভূর্তি করে দেবেন ়" হ্যরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে فَارُفِ لَنَا वत ऋल فَأُوقِرُ رِكَابِنَا वत ऋल الْكَيْلُ वरिय़ । अर्था शामि आमात्मत उँ शामा দ্বারা বোঝাই করে দিন (

অথবা ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এই খাদ্য আমাদেরকে আমাদের এই মালের বিনিময়ে নয়, বরং দান হিসেবে প্রদান করুন! হযরত সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়ঃ "আমাদের নবীর (সঃ) পূর্বেও কি কোন নবীর উপর সাদকা হারাম ছিল?" উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলীল হিসাবে বলেনঃ "না, ইতিপূর্বে অন্য কোন নবীর উপর সাদকা হারাম হয় নাই।"

হযরত মুজাহিদকে (রঃ) প্রশ্ন করা হয়ঃ "কোন ব্যক্তি তার প্রার্থনায় 'হে আল্লাহ! আমার উপর সাদকা করুন', একথা বলা কি মাকরহং" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাা। কেননা, 'সাদকা' সেই করে থাকে যে সাওয়াব চায়।"

(৮৯) সে বললোঃ তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ তোমরা ছিলে অজ্ঞ?

(৯০) তারা বললোঃ তবে কি তুমিই ইউসুফ (আঃ)? সে বললোঃ আমিই ইউসুফ (আঃ) এবং এই আমার সহোদর: আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও रिधर्यमील, जाल्लाट সেইরূপ সংকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ঠ করেন না ।

٨٩- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ ٠٩- قَـَالُوا ءَ إِنْكَ لاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسِفُ وَهَذَا أَخِي قَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيُصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجْرَ

৯১। তারা বললোঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধী ছিলাম।

৯২। সে বললো ঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ٩١- قَـ الُوا تَاللهِ لَقَدُ الْرَكَ اللهُ مُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنّا لَخْطِئِينَ ٥ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنّا لَخْطِئِينَ ٥ ٩٢- قَــالَ لاَ تَشْهِرِيْبَ عَلَيْكُمُ اللهُ لَكُمْ وَهُو اللهُ لَكُمْ وَهُو اللهُ لَكُمْ وَهُو ارْحَمُ الرِّحِمْيِنَ ٥

হযরত ইউস্ফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ও দারিদ্রের অবস্থায় পৌছেন এবং তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, পিতা ও পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেন তখন তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। বর্ণিত আছে যে, সেই সময় তিনি স্বীয় মাথার তাজ নামিয়ে ফেলেন এবং ভাইদেরকে বলেনঃ "আপনারা ইউসুফের (আঃ) সাথে এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? এ জন্যেই পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজন বলেন য়ে, আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক পাপী বাদ্দাই অজ্ঞ ও মুর্খ। অতঃপর তিনি কিন্তু এই আয়াতিট পাঠ করেন। (১৬ঃ ১১৯)

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু'দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে হযরত ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিল না। তৃতীয় বারে সাক্ষাতের সময় তাঁকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কন্ট বেড়ে গেল এবং কাঠিণ্য বৃদ্ধি পেলো তখন আল্লাহ তাআ'লা কাঠিণ্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِيسُرًا-إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يَسْرًا ـ

অর্থাৎ "কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।" (৯৪ঃ ৫-৬)

হযরত ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তাঁর ভ্রাতাগণ বিশ্বয়ে চমকে উঠেন। এর একটা কারণ এই ছিল যে, মুকুট নামিয়ে দেয়ার ফলে তাঁর কপালের নিদর্শন তাঁরা দেখে নেন। ঐ সময় তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ الله المُوسَفُ আর্থাৎ "তা হলে তুমিই কি ইউসুফ?" (১২ঃ ৯০) ইবনু মুহাইসিন (রঃ) الله পড়েছেন। প্রথমটিই প্রসিদ্ধ কিরআত। কেননা الله বা প্রশ্ন তাঁরা তাঁর কাছে দু'বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে যাতায়াত করছেন, অথচ তাঁকে তাঁরা চিনতে পারেন নাই।, আর তিনি কিন্তু তাঁদেরকে চিনেছেন ও নিজেকে গোপন করেছেন! এজন্যেই তাঁরা প্রশ্নের সুরে বলেনঃ "তুমি কি ইউসুফ?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাা, আমিই ইউসুফ (আঃ) এবং এটা (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। আল্লাহ্ভীতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায় না।"

এখন হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। তাঁরা তাঁকে বলেনঃ "বাস্তবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম। রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।" অনুরূপভাবে কারো কারো মতে নুবওয়াতের দিক দিয়েও তিনি ভাইদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। কেননা, তিনি নবী ছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন না। এই স্বীকারোক্তির পর তাঁরা তাঁদের ভুলও স্বীকার করেন। তৎক্ষণাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের কথা মনেও করবো না। এ কারণে আমি আপনাদেরকে শাসন গর্জন করতে চাইনে। আমি আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করছি না। আপনাদের উপর আমি রাগান্বিত নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তাআ'লাও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু।" তাঁর ভ্রাতাগণ ওজর পেশ করলেন এবং তিনি তা

কবুল করলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ "আপনারা যা করেছেন, আল্লাহ তার উপর পর্দা করে দিন! তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময়।"

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি
নিয়ে যাও এবং এটা আমার
পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো,
তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন,
আর তোমরা তোমাদের
পরিবারের সকলকেই আমার
নিকট নিয়ে এসো।

(৯৪) অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়লো তখন তাদের পিতা বললোঃ তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলিঃ আমি ইউসুফের (আঃ) ঘ্রাণ পাচ্ছি।

(৯৫) তারা বললোঃ "আল্লাহর শপথ! আঁপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। ٩٣- إذْهَبُواْ بِقَمِينُ صِيَّ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجُنَهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِينُ رَّا وَاتُوْنِيَ بِاَهْلِكُمْ

٩٤ - وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ الْبُوهُمُ إِنِّيْ لَاجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوُلاً اَنْ تُفَيِّدُونَ ٥ لَوْلاً اَنْ تُفَيِّدُونَ ٥ ٩٥ - قَالُوْا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِيَ ضَلْلِكَ الْقَدِيمَ ٥

আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকৃব (আঃ) হযরত ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বললেনঃ "আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন এবং এটা তাঁর মুখের উপর রেখে দেবেন, ইনশা আল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং আপনাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন।" এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) কাছে হযরত ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধি পৌছিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থিত সন্তানদের বললেন ঃ "আমার কাছে তো আমার প্রিয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে জ্ঞান শূন্য অতি বৃদ্ধ বলে আমার কথার প্রতি

কোনই গুরুত্ব দেবে না।" ঐ সময় যাত্রীদল কিনআ'ন থেকে ৮ (আট) দিনের পথের দূরত্বে ছিল। সেখান থেকেই আল্লাহর হুকুমে বাতাস হযরত ইয়াকৃবকে (আঃ) হযরত ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌছিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় হযরত ইউসুফের (আঃ) হারিয়ে যাওয়ার সময় কাল ৮০ (আশি) বছরে পৌছেছিল এবং যাত্রীদল তাঁর নিকট থেকে ৮০ (আশি) 'ফারসাখ' দূরে ছিল। কিন্তু পিতার পার্শ্বে অবস্থানকারী ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ পিতাকে বললাঃ "আপনি ইউসুফের (আঃ) প্রেমের কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রয়েছেন। সে কোন সময় আপনার মন হতে দূর হয় না এবং কোন সময় আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেন না।" হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার নামে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উন্মতের জন্যেও এটা শোভা পায় না যে, তারা তাদের নবীকে (সঃ) এরূপ কথা বলে! সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন একথাই বলেছেন।

(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদ বা হক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমগুলের উপর জামাটি রাখলো তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো, সে বললোঃ আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি, যা তোমরা জান না।

(৯৭) তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।

(৯৮) সে বললোঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের ٩٦- فَلَمَّا أَنُ جَاءَ الْبَشِيرُ اَلْقَلَهُ عَلَى وَجُهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ عَلَى وَجُهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ اللهُ اقْلُ لَكُمْ إِنِي اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ٥

٩٧ - قَـالُواْ يَا بَانا اسَتَغَـفِرلَنا وُورَياً إِنَّا كُناً خُطِئِينَ ٥ ذُنُوبِنا إِنَّا كُنا خُطِئِينَ ٥

٩٨- قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمُ

পারাঃ ১৩

জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, وَرَبِي اللهِ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম দ্যালু।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) ও হ্যরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিলেন হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) বড় ছেলে ইয়াহূদা। কেননা, তিনিই পূর্বে হযরত ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হাযির করে ছিলেন এবং পিতাকে বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে হযরত ইউস্ফের (আঃ) দেহের রক্তভরা জামা। এখন এরই বদলা হিসেবে তিনিই হযরত ইউসুফের (আঃ) এই জামাটি আনলেন যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল সম্পাদিত হয়। যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায়। জামাটি এনেই পিতার চেহারার উপর ফেলে দেন। সাথে সাথেই হযরত ইয়াকূবের (আঃ) চক্ষু খুলে যায়। তখন তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বলেনঃ "দেখো! আমি তো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি বিষয় অবগত আছি, যা তোমরা অবগত নও। আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই ইউসুফ (আঃ) কে আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন। এই তো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) ঘ্রাণ পাচ্ছি।" পিতার এ সব কথা শুনে পুত্রেরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পিতাকে নিজেদের জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। উত্তরে পিতা বলেনঃ "আমি তোমাদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করছি না এবং আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এই আশাও রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তাওবাকারীর তাওবা কবুল করে থাকেন। আমি প্রাতঃকালে তোমাদের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।"

হযরত মুহারিব ইবনু দাসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) একদা মসজিদে আগমন করেন এবং এ কথাটি বলতে শুনেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি আপনার আদেশ মান্য করেছি। এটা প্রাতঃকাল। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।" হযরত উমার (রাঃ) কান লাগিয়ে শুনলেন এবং বুঝালেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু

মাসউদের (রাঃ) বাড়ী হতে এ শব্দ আসছে। তিনি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে ঐ সময় যার জন্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে বলেছিলেনঃ "অল্পক্ষণ পরেই আমি তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো"।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, ওটা ছিল জুমআ'র রাত্রি। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'অল্পক্ষণ পরেই আমি তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো' এর দ্বারা হযরত ইয়াকৃবের উদ্দেশ্য ছিল জুমআ'র রাত্রি।

(৯৯) অতঃপর তারা যখন
ইউসুফের (আঃ) নিকট
উপস্থিত হলো, তখন সে তার
পিতা মাতাকে আলিঙ্গন করলো
এবং বললোঃ আপনারা
আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে
মিসরে প্রবেশ করুন!

(১০০) আর ইউসুফ (আঃ) তার
পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে
বসালো এবং তারা সবাই তার
সামনে সিজ্ঞদায় পৃটিয়ে
পড়লো, সে বললোঃ হে
আমার পিতা! এটাই আমার
পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার
প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত
করেছেন এবং তিনি আমাকে
কারাগার হতে মুক্ত করে এবং
শয়তান আমার ও আমার

افَى الْمَنَّ دُخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ افَى الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبُدُو مِنْ بَعُدِانَ

<sup>়</sup> এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এর মারফু' হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

نَّزَغَ الشَّلِيطُنُ بَيُنِي وَبَيْنَ إِخْدُوتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর বলেছিলেনঃ "আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে আসরেন। আল্লাহ তাআ'লা এখানে ঐ সংবাদই দিচ্ছেন। হযরত ইউসুফের (আঃ) ল্রাতাগণ তাই করলেন। ঐ মহান যাত্রী দলটি কিনআ'ন থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করলেন। যখন তাঁরা মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুবের (আঃ) অভ্যর্থনার জন্যে গমন করলেন এবং বাদশাহর নির্দেশক্রমে শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন এবং শহরের বাইরে প্রসেছিলেন।

وَى الْكُو وَالُ الْوَالُو الْكُو وَالُ الْوَالُو الْمَصُرَ، وَالْكُو وَالْ الْوَالُو الْمَصُرَ، يَعْلَى الْمَكْرَة وَالْ الْمُكَالِة وَالْكَالِة وَالْكَالْكِلِي وَلَالْكَالِة وَالْكَالْكِلِي وَلِي الْكِلْكِي وَلِي الْكِلِي وَلَائِلْكُوالْكُولِ

সূতরাং পিতা মাতার আগমনের পর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে নিজের কাছে স্থান দেয়ার পর তাঁদেরকে বলেনঃ 'আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' এখানে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদ–আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে শান্তিতে বসবাস করুন।' আমাদের এরূপ ভাবার্থ বর্ণনা না করার কোনই কারণ নেই।

প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের যে কয়েক বছর অবশিষ্ট ছিল তা হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) আগমনের ফলে দূর হয়ে যায়। যেমন মক্কাবাসীদের দুর্ভিক্ষের বাকী বছরগুলি রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রার্থনার কারণে দূর হয়ে গিয়েছিল, যখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর কাছে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেন এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে দুআ'র সুপারিশ করেন।

আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) মাতা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পিতার সাথে ছিলেন তাঁর খালা। কিন্তু ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের (রঃ) উক্তি এই যে, ঐ সময় স্বয়ং তাঁর মাতাই জীবিত ছিলেন। এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তাঁর মৃত্যুর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, ঐ সময় তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেন। সেই সময় তাঁর পিতা-মাতা এবং এগারোটি ভাই সবাই তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আব্বাজান! দেখুন, এতো দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলো। এই হচ্ছে এগারোটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সিজদায় পতিত রয়েছে।" তাঁদের শরীয়তে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তাঁরা সালামের সাথে সিজদা করতেন। এমন কি হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীর উত্মতদের জন্যে এটা জায়েয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদিয়াতে (সঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজের পবিত্র সন্ত্বা ছাড়া অন্য কারো জন্যে সিজদাকে বৈধ করেন নাই। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। হযরত কাতাদা (রঃ) প্রভৃতি শুকুজনের উক্তির সারমর্ম এটাই।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, হযরত মুআ'য (রাঃ) সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, সিরিয়াবাসী তাদের বড়দেরকে সিজদা করে থাকে। তিনি ফিরে এসে রাস্লুল্লাহকে (সা) সিজদা করেন। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! এটা কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের বড় ও সম্মানিত লোকদেরকে সিজদা করে থাকে। তা হলে আপনি তো সর্বাপেক্ষা এর বড় হকদার।" একথায় রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যদি আমি কাউকেও কারো জন্যে সিজদার হকুম দিতাম তবে দ্রীলোককে হুকুম করতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে।"

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের শুরুতে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) পথে দেখে সিজদা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে সালমান (রাঃ)! আমাকে সিজদা করো না। সিজদা ঐ আল্লাহকে কর যিনি চিরঞ্জীব যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।"

মোট কথা, যেহেতু তাঁদের শরীয়তে মানুষকে সিজদা করা জায়েয ছিল, তাই তাঁরা হযরত ইউসুফকে (আঃ) সিজদা করেছিলেন। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ "দেখুন আব্বা! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার প্রতিপালক এটাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।"

অন্য আয়াতে কিয়ামতের দিনের জন্যেও এই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে يُوْمُ تَاْتِيْ تَـاْوِيْلُهُ বলা হয়েছে।

এরপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ "এটাও আমার উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপুকে সত্যরূপে দেখায়েছেন। যা আমি ত্তয়ে ত্তয়ে দেখেছিলাম, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যে, সেটাই তিনি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখায়েছেন। আমার উপর তাঁর আরো অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে আনয়ন করেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করায়েছেন।" হ্যরত ইয়াকৃব (আঃ) জন্তু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাঁকে মরুভূমি অঞ্চলেই বসবাস করতে হতো।

ফিলিস্তিনও সিরিয়ার জঙ্গলে অবস্থিত। অধিকাংশ সময় তাঁরা তাঁবু খাটিয়ে বাস করতেন। বলা হয়েছে যে, তাঁরা হাসমীর নিম্নদেশে আওলাজ নামক স্থানে বসবাস করতেন এবং সেখানে পশু পালন করতেন। উট, বকরী ইত্যাদি তাঁদের সাথে থাকতো।

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ "আমার উপর আল্লাহ পাকের এটা কম বড় অনুগ্রহ নয় যে, শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে আনয়ন করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা-ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যান রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফায়সালায় ও উদ্দেশ্যে তিনি অতি নিপুন।"

সুলাইমানের (রঃ) উক্তি এই যে, স্বপ্ন দেখা ও ওর তাৎপর্য প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হতে এর চেয়ে বেশী সময় লাগেও না। এটাই হচ্ছে সময়ের শেষ সীমা। হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ৮০ বছর পরে পিতা পুত্রের মিলন ঘটে। এটা চিন্তার বিষয়, সেই সময় যমীনে হযরত ইয়াকৃব (আঃ) অপেক্ষা আল্লাহ তাআ'লার বড় প্রিয় পাত্র আর কেউ ছিলেন না। তথাপি তাঁকে এতো দীর্ঘ দিন ধরে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) ছেড়ে থাকতে হলো। সব সময় তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকতো। আর অন্তরে দুঃখ ও বেদনার তরঙ্গ উঠতো। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল ৮৩ (তিরাশি) বছর।

মুবারক ইব্ন ফুষালা' (রঃ) হাসান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত ইউসুফকে (আঃ) কৃপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ (সতেরো বছর)। আর তিনি পিতার নিকট হারিয়ে থাকেন ৮০ (আশি) বছর। তারপরে তিনি ২৩ (তেইশ) বছর জীবিত থাকেন। ১২০ (এক শ' বিশ) বছর বয়সে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। হযরত কাতাদা'র (রঃ) উক্তি অনুসারে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর প্ররে পিতা পুত্রের মিলন হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত

ইউসুফ (আঃ) পিতার নিকট হতে ১৮ (আঠারো) বছর পর্যন্ত হারিয়ে থাকেন। আহলে কিতাবের ধারণায় তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পিতার নিকট হতে অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর মিসরে পিতার সাথে মিলিত হন এবং এরপর ১৭ (সতের) বছর জীবিত থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, বানু ইসরাঈল যখন
মিসরে পৌছেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৩ (তেষটি) জন। আর
যখন তারা মিসর হতে বের হন তখন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছ'লক্ষ সত্তর
হাজার। আবু ইসহাক (রঃ) মাসরুক (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন
তাঁরা মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ' নকাই জন।
এঁদের মধ্যে ছিলেন পুরুষ ও নারী। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই
সর্বাদিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রঃ) হতে বর্ণিত
আছে যে, যখন এই লোকগুলি মিসরে আগমন করেন তখন তাঁদের মোট
সংখ্যা ছিল ৮৬ (ছিয়াশি) জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুরুষ, নারী, বালক ও
বৃদ্ধ। আর যখন বের হন তখন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছ'লক্ষেরও বেশি।

(১০১) হে আমার প্রতিপালক!
আপনি আমাকে রাজ্য দান
করেছেন এবং স্বপ্লের ব্যাখ্যা
শিক্ষা দিরেছেন; হে আকাশ
মন্তলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা!
আপনিই ইহলোক ও
পরলোকে আমার অভিভাবক,
আপনি আমাকে মুসলিম
হিসেবে মৃত্যু দান করুন, এবং
আমাকে সংকর্মপরায়ণদের
অন্তর্ভুক্ত করুন।

١٠١ - رَبِّ قَدُ الْيَلْنِيْ مِنَ الْمُلْكِ
 وَعَلَّمُتُنِى مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
 فَاطِرَ السَّمَٰ وَٰ ثُنِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ
 وَلِيّ فِى الدَّنْيا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِى
 مُسْلِمًا وَالْحِقْنِى بِالصَّلِحِينَ

এটা হচ্ছে সত্যবাদী হযরত ইউসুফের (আঃ) তাঁর প্রতিপালক মহামহিমান্তিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তিনি নুবওয়াত লাভ করেছেন, তাঁকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন,

১. নুসখায়ে মাঞ্চিয়াতে তিনশ' ষাটজন রয়েছে।

পিতা-মাতা এবং ভ্রাতাদের সাথে মিলন ঘটেছে, তাই এখন তিনি আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করছেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! পার্থিব নিয়ামতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে আখেরাতেও এই নিয়ামতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু আসবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার আনুগত্যের উপরই আসে। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে।"

খুব সম্ভব হযরত ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উত্তোলন করেন এবং প্রার্থনা করেন ؛ اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلَىٰ অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! মহান বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন!" তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং নবীদের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনার উদ্দেশ্য। এ নয় যে, তখনই তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। এর দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপই যে, যেমন কেউ কাউকেও দুআ' দিয়ে বলেঃ "আল্লাহ ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু দিন।" তখন উদ্দেশ্য এটা থাকে না যে, তখনই আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটিয়ে দিন। কিংবা যেমন আমরা প্রার্থনায় বলে থাকিঃ "হে আল্লাহ। আপনার দ্বীনের উপরই যেন আমাদের মৃত্যু হয়।" অথবা আমরা প্রার্থনায় বলিঃ "হে আল্লাহ! ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দিন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।" আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য এটাই থেকে থাকে যে, প্রকৃত পক্ষে তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন তবে সম্ভবতঃ তাঁদের শরীয়তে ওটা জায়েয় ছিল। যেমন কাতাদা'র (রঃ) উক্তি রয়েছে যে, যখন হযরত ইউসুফের (আঃ) সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল, চক্ষু ঠাণ্ডা হলো এবং রাজত্ব, সম্পদ, মান-সম্মান, বংশ, পরিবার ইত্যাদি সব কিছু মিলে গেল তখন তাঁর সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ হলো। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) পূর্বে কোন নবী কখনো মৃত্যু কামনা করেন নাই। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর (রঃ) এবং সুদী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফই (আঃ) প্রথম নবী যিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন।

আর এটা সম্ভব যে, তিনিই প্রথম ইসলামের উপর মৃত্যু বরণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেমন النے اغْفِرْلِي وَ لُوالِدُى ... النے (৭১ঃ ২৮) এই দুআ' সর্বপ্রথম হযরত নৃহই (আঃ) করেছিলেন। এসর্ব সত্ত্বেও যদি এটাই বলা হয় যে, হয়রত ইউসুফ (আঃ) মৃত্যুর জন্যেই প্রার্থনা করেছিলেন তবে আমরা বলবো যে, হয়তো তাঁদের শরীয়তে এটা জায়েয। আমাদের শরীয়তে কিন্তু এটা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন তার প্রতি আপতিত কষ্ট ও বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি একান্তই মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন বলেঃ "হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখুন যতদিন আমার জীবিত থাকা মঙ্গলজনক হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যদি আমার জন্যে মৃত্যুই কল্যাণকর হয়।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এই হাদীসেই রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন তার উপর আপতিত বিপদ-আপদের কারণে কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে সং হয় তবে তার জীবন তার পূণ্য বৃদ্ধি করবে। আর যদি সে দৃষ্ট হয় তবে তার জীবনে হয়তো কোন সময় তাওবা' করার তাওফীক লাভ হবে। বরং সে যেন বলঃ 'হে আল্লাহ! যতদিন আমার জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্যে কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন।"

হযরত আবু উমামা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "(একদা) আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বসেছিলাম। তিনি আমাদের উপদেশ দান করেন এবং আমাদেরকে অন্তর গলিয়ে দেন। ঐ সময় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্রন্দনকারী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ)। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ যদি আমি মরে যেতাম (তবে কতই না ভাল হতো)!' এ কথা ভনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে সা'দ (রাঃ)! আমার সামনে তুমি মৃত্যু কামনা করছো?" তিন বার তিনি একথাই বলেন। অতঃপর বলেনঃ "হে সা'দ (রাঃ)! তোমাকে যদি

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু হাম্বল (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

বেহেশতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে তোমার বয়স যত বেশি হবে, পুন্য তত বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই হবে তোমার জন্যে উত্তম।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা না করে এবং তাঁর জন্যে প্রর্থনা না করে তা এসে যাওয়ার পূর্বে। হাাঁ, তবে যদি তার নিজের আমলের উপর ভরসা থাকে তবে ওটা স্বতন্ত্র কথা। জেনে রেখো যে, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তার আমল শেষ হয়ে যায়। মু'মিনের আমল তার পূণ্যই বাড়িয়ে থাকে।" জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হুকুম হচ্ছে পার্থিব বিপদের ব্যাপারে এবং যা তার ব্যক্তিগত সম্পর্কযুক্ত হয়। কিন্তু যদি ধর্মীয় ফিৎনা হয় এবং দ্বীনী বিপদ হয় তবে মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করা জায়েয। যেমন ফিরআউনের জাদুকরগণ ঐ সময় প্রার্থনা করেছিলেন যখন ফিরআউন তাঁদেরকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। ঐ সময় তাঁরা প্রার্থ না করেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! (আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলমান রূপে) আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। অনুরূপভাবে হ্যরত মরিয়ম (আঃ) কে যখন প্রসব বেদনা এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয়ে বাধ্য করেছিল তখন তিনি বলেছিলেনঃ "হায়! এর পূর্বেই আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্বৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।" এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন জনগণ তাঁকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিচ্ছিল।

কেননা, তাঁর স্বামী ছিল না, অথচ তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। যখন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং তিনি সন্তানকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন তখন তারা বলেঃ "হে মরিয়ম (আঃ)! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করে বসেছো। হে হারুণ—ভগ্নী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।" কিন্তু তিনি যে এ পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এটা প্রমাণ করবার জন্যে আল্লাহ আআ'লা শিশু ঈসার (আঃ) মুখ দিয়ে বের করলেনঃ "আমি তো আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।" একটি হাদীসে একটি দীর্ঘ দুআ'র বর্ণনা রয়েছে, যাতে এই বাক্যটিও রয়েছেঃ "যখন কোন কওমকে ফিৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করবেন তখন আমাকে ঐ ফিৎনার মধ্যে জড়িত করার পূর্বেই উঠিয়ে নেন।"

এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাহমুদ ইবনু ওয়ালীদ (রঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "বণী আদম নিজের পক্ষে দু'টি জিনিষকে খারাপ মনে করে থাকে। (১) মানুষ মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। কিন্তু মৃত্যু মু'মিনের জন্যে ফিংনা হতে উত্তম। (২) মালের স্বল্পতাকে মানুষ খারাপ মনে করে। অথচ মালের স্বল্পতা (কিয়ামতের দিনের) হিসাবকে কমিয়ে দেবে।" মোট কথা দ্বীনী ফিংনার সময় মৃত্যু কামনা করা জায়েয়।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতের শেষ যুগে যখন দেখেন যে, জনগণের দুষ্টামী ও দুর্ব্যবহার কোন ক্রমেই কমছে না এবং কোন উপায়েই তাদেরকে একত্রিত করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। আমি জনগণের উপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি এবং তারাও আমার উপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।"

ইমাম বুখারীও (রঃ) যখন অত্যাধিক ফিৎনার মধ্যে পড়ে গেলেন এবং দ্বীনকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়লো, আর খুরাসানের আমীরের সাথে তাঁর বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হলো তখন তিনি জনাব বারী তাআ'লার কাছে প্রার্থনা করলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন।"

হাদীসে রয়েছে যে, ফিৎনার যুগে মানুষ কবরকে দেখে বলবেঃ "হায় যদি আমি এই জায়গায় থাকতাম।" কেননা, ফিৎনা-ফাসাদ, বালা-মুসিবত এবং কাঠিন্য প্রত্যেক ফিৎনা পীড়িতকে ফিৎনায় নিক্ষেপ করবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) যে পুত্রগণ খুব বেশী অপরাধ করেছিলেন তাঁদের জন্যে যখন তিনি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ তাআ'লা তা কবুল করে নেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) বংশের সবাই মিসরে একত্রিত হন তখন হযরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ পরস্পর বলাবলি করেনঃ "আমরা আমাদের পিতাকে যে জ্বালাতন করেছি তাতো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে রয়েছে এবং ভাই ইউসুফের (আঃ) প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তাওতো প্রকাশমান। এখন যদিও এই দু'মহান

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহ্মদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে।

ব্যক্তি আমাদেরকে কিছুই বললেন না বরং ক্ষমা করে দিলেন, তবুও আল্লাহর কাছে আমাদের অবস্থা কি হবে তা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়।" শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে বললেনঃ "চল আমরা আমাদের পিতার কাছে যাই এবং তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করি।" সুতরাং সবাই মিলে পিতার কাছে আসলেন। ঐ সময় হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর নিকট বসেছিলেন। তাঁরা সবাই একই সাথে বললেন ঃ "জনাব, আজ আমরা আপনার কাছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে এসেছি যে, এব্ধপ কাজের জন্যে ইতিপূর্বে আর কখনো আসি নাই। হে পিত! এবং হে ভ্রাতঃ আমরা এই সময় এমন বিপদে জড়িত হয়ে পড়েছি এবং আমাদের অন্তর এমনভাবে কাঁপছে যে, আজকের পূর্বে আমাদের অবস্থা এইরূপ কখনো হয় নাই।" মোট কথা, তাঁরা এমন বিনয় প্রকাশ করলেন যে, তাদের দু'জনের (পিতা ও পুত্রের) মন নরম হয়ে গেল। এটা প্রকাশ্য কথা যে, নবীদের অন্তর সমস্ত মাখলুকের তুলনায় বেশি দয়ার্দ্র ও কোমল হয়ে থাকে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কি বলতে চাও এবং তোমাদের উপর কি বিপদ পতিত হয়েছে?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলেনঃ "আব্বা! আপনাকে কি পরিমাণ কষ্ট আমরা দিয়েছি তা আপনার জানা আছে এবং ভাই ইউসুফের (আঃ) উপর কত যে অত্যাচার করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" তাঁরা দু'জনই বললেনঃ "হাঁা আমাদের তা জানা আছে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটা কি সত্য যে, আপনারা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন ?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "হ্যা, সম্পূর্ণ ঠিক। আমরা অন্তর থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" তখন তাঁরা বললেনঃ "আব্বা! আপনাদের ক্ষমা করা বৃথা হবে যদি না আল্লাহ ক্ষমা করেন।" তখন পিতা জিজ্ঞেস করলেনঃ "আচ্ছা, তা হলে তোমরা আমার কাছে চাচ্ছ কি?" তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমরা আপনার নিকট এটাই চাচ্ছি যে, আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এমনকি ওয়াহী দারা আপনি জানতে পারেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলেই আমরা মনে তৃপ্তি লাভ করতে পারি। অন্যথায় আমরা তো দুনিয়া ও আখেরাত সবই হারালাম।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইয়াকুব (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিবলা মুখী হলেন। হ্যরত ইউসুফও (আঃ) তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। হযরত

ইয়াকুব (আঃ) দুআ' করছিলেন এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) আমীন বলছিলেন। বিশ বছর পর্যন্ত দুআ' কবুল হয় নাই। অবশেষে যখন ভ্রাতাদের শরীরের রক্ত আল্লাহ তাআ'লার ভয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো তখন ওয়াহী আসলো এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। এমনকি হযরত ইয়াকুবকে (আঃ) এ কথাও বলা হলো যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদেরকে নুবওয়াত দান করা হবে এটা আল্লাহর ওয়াদা।

হযরত সৃদ্দী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় হযরত ইউসুফকে (আঃ) অসিয়ত করে যান যেন তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসহাকের (আঃ) জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ইউসুফ (আঃ) তা পূর্ণ করেন এবং সিরিয়ায় তাঁকে পিতা ও পিতামহের পার্শ্বে দাফন করা হয়। তাঁদের সবারই উপর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

- (১০২) এটা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওয়াহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলে না।
- (১০৩) তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়।
- (১০৪) আর তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো না, এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।

١٠٢ - ذلك مِنْ أَنْبُكَاءِ الْغَسَبِ

نُوحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

إِذْ أَجُسَمُ عُسُواً أَمْسَرَهُمْ وَهُمْ

يَمُكُرُونَ ٥

١٠٣ - وَمَكًا أَكُثُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ

حُرَضَتُ بِمُؤْمِنِينَ ٥

١٠٤ - وَمَا تَسْئَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ الله

এটা হযরত আনাসের (রাঃ) উক্তি। এর সনদে দুক্তন বর্ণনাকারী দুর্বল রয়েছেন। তারা হলেন
ইয়াযীদ রিকাশী ও সা'লিহ মুররী।

আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইউসুফের (আঃ) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর, কি ভাবে ভ্রাতাগণ তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিভাবে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআ'লা এর পর তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং কি ভাবে তাঁকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়ে দেন, স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ "এটা এবং এ ধরণের আরো বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়। যখন ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং কৃপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। আমি তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই তুমি জানতে পারলে।" যেমন হ্যরত মরিয়মের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মরিয়মের (আঃ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।" হযরত মুসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান আল্লাহ বলেনঃ "(হে নবী সঃ!) 'জানেবে গারবিয়্যে' যখন আমি মুসাকে (আঃ) আমার কথা বুঝাচ্ছিলাম তখন তুমি সেখানে বিদ্যমান ছিলে না।" আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "মাদইয়ানবাসীর কার্যাবলীও তোমার কাছে গোপন ছিল (শেষ পর্যন্ত)।" আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 'মালায়ে আ'লার' পারস্পরিক আলোচনার সময়ও তুমি তথায় বিদ্যমান ছিলে না। এই সব আমার পক্ষ হতে ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও নুবওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করছো যে, যেন তুমি ওগুলো স্বচক্ষে দেখেছো এবং তোমার সামনেই সেগুলো সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং হিকমতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারে৷ এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকছে। তুমি হাজার চাইলেও এরা ঈমান আনবে না।" এর জায়গায় রয়েছেঃ

وَإِنْ تُطِعُ اَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! তুমি যদি ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিদ্রান্ত করে ফেলবে।" প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ "যদিও এতে বড় রকমের নিদর্শন রয়েছে তথাপি অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।" (৬ঃ ১১৬)

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তুমি তো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করছে। না । তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করছো এবং এ জন্যে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছো এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এটা সারা বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

- (১৫৫) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।
- (১০৬) তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর শরীক করে।
- (১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিত হতে নিরাপদ?

١٠٥ - وكسساًيِّنُ مِّنُ اينةٍ في السَّسلوتِ وَالْارْضِ يَسمُسرُّونَ وَالْارْضِ يَسمُسرُّونَ وَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥
 ١٠٦ - وَمَا يُؤْمِنُ اَكَ شُرُهُمْ بِاللِّهِ إِللَّهِ وَهُمْ مَشْرِكُونَ ٥
 إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ٥

۱۰۷ - اَفَامِنُوا اَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيةٌ مَ مَاشِيةٌ مَ مَاشِيةٌ مَّ مِنْ عَسَدُابِ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيسَهُمُ مَ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيسَهُمُ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيسَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيسَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْدُ وَوْدَ وَ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَ

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নিদর্শন, তাঁর একত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ রাতদিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলো থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছে। এই এতবড় ও প্রশন্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর এই অসংখ্য নিদর্শনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে আসে না যে, এগুলি দ্বারা সে তাঁকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব এবং চিরবিদ্যমানং এগুলো দেখে কি-সে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নাং তাদের অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে, অথচ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়-পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে ফেলে। এই মুশরিকরা হজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে 'লাক্বায়েক' উচ্চারণ করতে করতে বলেঃ "হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে তাদেরও মালিক আপনি। তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি।"

স্হীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন মুশরিকরা বলতো ঃ
"হে আল্লাহ! আমরা হাজির আছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, তখন
রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "যথেষ্ট হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলো
না।" আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ مُعْلَمُ عُلِيْمُ وَعُلِيْمُ "নিক্ষ
শিরক চরম যুলুম।" (৩১ঃ ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই অত্যাচার যে,
আল্লাহর সাথে আরো কারো ইবাদত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও
সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি
বলেনঃ "আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ
কোনটি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্যে শরীক
স্থাপন করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকে না। বরং তাদের মধ্যে রিয়াকারী ও লোক দেখানো ভাব থাকে। রিয়াকারীও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীম ঘোষণা করেঃ رانَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا الِي الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَا وْنَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً -

অর্থাৎ "মুনাফিকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর পক্ষথেকে তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলসভাবে দাঁড়ায়, তাদের উদ্দেশ্য হয় শুধু লোক দেখানো। তারা আল্লাহর যিকর খুব কমই করে।" (৪ঃ ১৪২) এটাও শ্বরণ রাখা প্রয়োজন য়ে, কতকগুলি শির্ক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। য়য়ং শির্ককারীও ওটা বুঝতে পারে না। হয়রত হ্যাইফা (রাঃ) একজন রুগু ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তার হাতে একটা সূতা বাঁধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেনঃ "মু'মিন হয়েও শিরক করছো?" অর্থাৎ তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করেন। হাদীস শরীফে আছে য়ে, য়ে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর কসম খেলো সে মুশরিক হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঝাড়-ফুঁক, সূতা, এবং মিথ্যা তাবীজ শির্ক।" তিনি আরো বলেছেনঃ "বান্দার নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে থাকেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "(আমার স্বামী) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন বাইরে থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি গলা খাঁকড়াতেন এবং থুথু ফেলতেন। যাতে বাড়ীর লোকেরা তাঁর আগমনের ইঙ্গিত পেতে পারে এবং তিনি যেন তাঁদেরকে এমন অবস্থায় না দেখেন যা তিনি অপছন্দ করেন। একদা এই ভাবে তিনি বাড়ীতে প্রবেশের আভাষ দেন, ঐ সময় আমার কাছে একজন বুড়ী বিদ্যমান ছিল, যে আমার রোগের কারণে আমাকে ঝাড়-ফুঁক দিতে এসেছিল। আমি তাঁর গলা খাঁকড়ানোর শব্দ শুনেই বুড়িটিকে চৌকির নীচে লুকিয়ে দেই। তিনি আমার কাছে এসে চৌকির উপর বসে পড়েন এবং আমার গলায় সূতা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়া (রঃ) হয়রত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এবং
তিনি এটাকে হাসান বলেছেন।

২ এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বর্ণনা করেছেন।

করেনঃ "এটা কি?" আমি উত্তরে বলিঃ এতে আমি ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিয়ে গলায় বেঁধেছি। আমার একথা শুনে তিনি ওটা ধরে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেনঃ "আবদুল্লাহর (রাঃ) ঘর শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। স্বয়ং আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, ঝাড়-ফুঁক, তাবীয এবং ডোরা-সুতা বাঁধা শিরক।" আমি বললামঃ "আপনি এটা কিরূপে বলছেন? একবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমি অমুক ইয়াহুদীর কাছে যেতাম। সে আমার চোখে ঝাড়-ফুঁক করতো। তখন আমার চক্ষু ভাল হয়ে যেতো।" আমার এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ "শয়তান তোমার চোখে শুতো মারতো এবং ঝাড়-ফুঁকের কারণে সে থেমে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা শিখিয়েছেন তা যদি তুমি বলতে তবে ওটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হতো। তা হচ্ছেঃ

اُذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشُفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَانُكَ شِفَاءً لَّا شِفَاءً لَّ لَا يُغُادِرُ سَقَماً ـ

অর্থাৎ "হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কস্ট দূর করে দিন, আপনি আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দান করুন যাতে কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে।"

ঈসা ইবনু আবদির রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আবদুল্লাহ ইবনু হাকীম (রাঃ) রুণ্ণ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বলা হলোঃ "যদি আপনি কোন ডোরা-সূতা বাঁধতেন তবে ভাল হতো।" এ কথা শুনে তিনি বলেন, "আমি ডোরা-সূতা বাঁধবাে? অথচ রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি যে জিনিষ লটকাবে তাকে তারই দিকে সমর্পণ করা হবে।"

হযরত উকবা ইবনু আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তাবীয় লটকালো সে শিরক করলো।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস টিও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস ইমাম নাসায়ীও হয়রত আবু
হরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি তাবীয় লটকায় আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করেন না এবং যে ব্যক্তি ওটা লটকায় আল্লাহ যেন ওটাকে লটকানো অবস্থাতেই রেখে দেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'আমি শরীকদের শিরক হতে অমুখাপেক্ষী। আমি ওর কোন পরওয়া করি না। যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যে, তাতে আমার শরীক স্থাপন করলো, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।"

হযরত আবু সাঈদ ইবনু আবি ফুযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ "যখন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত প্রথম ও শেষের লোকদেরকে একত্রিত করবেন এমন এক দিনে, যেই দিনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বানকরবেনঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে শিরক করবে, যে কাজ সে আল্লাহর জন্যে করেছে, সে যেন গায়রুল্লাহর কাছেই প্রতিদান চায়। নিশ্চয় আল্লাহ শরীকদের শিরক থেকে বেপরোয়া।"

হযরত মাহমূদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের উপর আমার যে জন্যে সবচেয়ে ভয়, তা হচ্ছে ছোট শিরক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ছোট শির্ক কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "রিয়াকারী (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা লোকদেরকে কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। ঐ সময় তিনি ঐ রিয়াকারদেরকে বলবেনঃ "হে রিয়াকারগণ! তোমরা যাদেরকে দেখানোর জন্যে আমল করতে তাদের কাছেই আজ প্রতিদান চাও। দেখা যাক তারা তা দিতে পারে কি না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন কাজের অণ্ডভ লক্ষণ দেখে তা থেকে ফিরে আসলো সে মুশরিক হয়ে গেল।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর কাফ্ফারা কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "এর কাফ্ফারা এই যে, সে বলবেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন।

اللهمُّ لاَخْيْرُ إِلَّاخِيْرُكُ وَلاَطِيرُ إِللَّاطِيرُكُ وَلَاإِلهُ إِللَّاغِيرُكُ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনার মঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গল নেই এবং আপনার দেয়া অমঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গলই নেই। (অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই কারণ একমাত্র আপনিই। দু'টোই আপনার পক্ষ থেকে এসে থাকে) আর আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আরু মুসা আশআ'রী (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা শির্ক থেকে বেঁচে থাকো। এটা পীপিলিকার গতির চেয়েও বেশি গোপনীয়।" তাঁর একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হারব (রাঃ) এবং হযরত কায়েস ইবনু মাযারিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "আপনি এর প্রমাণ পেশ করবেন, না আমরা হযরত উমারের (রাঃ) কাছে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবোং" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এর প্রমাণ আমি দিছি। একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভাষণে বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা এই শিরক হতে বেঁচে থাকো! এটাতো পিঁপড়ার গতির চেয়েও বেশী গোপনীয় ও স্ক্ষ্ণ।" তখন কেউ জিজ্জেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এটা পিঁপড়ার গতির চেয়েও স্ক্ষ্ণ, তা হলে এর থেকে বাঁচবার উপায় কিং" তিনি জবাবে বলেনঃ "তোমরা বলোঃ

ر الروم الله م الله م

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কিছুকে আপনার সাথে শরীক স্থাপন করা হতে যা আমরা জানি এবং আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এমন কিছু হতে, যা আমরা জানি না"।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই বর্ণনা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! শিরক তো হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ডাকা হয়।" এই হাদীসে দুআ'র শব্দগুলি নিম্নরূপ রয়েছেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ مِمَّا لَا أَعْلَمُ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বানু কাইল গোত্রের একটি লোক হতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এ থেকে যে, আমি আপনার সাথে শরীক স্থাপন করবো অথচ আমি জানি (যে, এটা শিরক) এবং আমি আপনার নিকট এমন কিছু হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমি জানিনা।"

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দুআ' শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যা এবং বিছানায় শয়নের সময় পাঠ করবো।" তিনি বলেনঃ "তুমি এ দু'আটি বলবেঃ

ٱللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَٱلْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْ وَمَلِيْكِم اَشْهَدُ أَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّلَفْسِى وَمِنْ شَرِّالشَّيْطَانِ وَشِرْكِمُ .

অর্থাণ্ড "হে আল্লাহ! হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক জিনিষের প্রতিপালক ও অধিকর্তা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি আমার নফসের অনিষ্ঠ হতে, শয়তানের অনিষ্ট হতে এবং তার শিরক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ "আমাকে রাস্লুল্লাহ (সঃ) উক্ত দুআ'টি শিখিয়ে দেন এবং এর শেষে রয়েছে ঃ

وَانِ اقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءً اوْ اجْرُهُ إِلَى مُسْلِم

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ 'তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শান্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকন্মিক উপস্থিতি হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "প্রতারণা ও দুষ্কার্যকারীরা কি এ বিষয় থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে,আল্লাহ তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন অথবা এমন স্থান হতে শান্তি আনয়ন করবেন যে, তারা বুঝতেই পারবে নাঃ অথবা তাদের চলাফেরা অবস্থাতেই তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেনঃ তারা তাঁকে অপারগকারী নয়।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "গ্রামবাসী এ থেকে কি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে তাদের শয়ন ও ঘুমন্ত অবস্থায় আমার শান্তি চলে আসবেঃ গ্রামবাসী কি এ

এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়া'লায় রয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে দিনের পূর্বভাগে তাদের খেলা ধূলায় মত্ত থাকা অবস্থায় আমার শাস্তি এসে পড়বে? তারা কি আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকেনা।"

(১০৮) তুমি বলঃ এটাই আমার পথ-আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও, আল্লাহ মহিমাম্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। ۱۰۸ - قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا اللهِ اللهِ عَلَى الْاعُوا اللهِ عَلَى بَصِيلِوَةً اَنا وَمَنِ اللهِ اللهِ وَمَا انا اللهِ وَمَا انا وَمَن اللهِ وَمَا انا وَمَن اللهِ وَمَا انا وَمَن اللهِ وَمَا انا وَمِن الْمُشْرِكِينَ ٥

সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি প্রেরিত রাস্লকে (সঃ) আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ জনগণকে তুমি খবর দিয়ে দাওঃ আমার নীতি, আমার পন্থা এবং আমার সুনাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একত্বাদ প্রচার করবো। পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে ঐ দিকে আহবান করছি। আমার যতগুলি অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই ঐ দিকেই আহবান করছে। তারা সবাই মিলে শরীয়ত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ঐ দিকে ডাক দিচ্ছে। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তাঁরই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাঁকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উযীর, পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ক্রটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। তিনি এসব জঘন্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের সমস্ত মাখ্লুক তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে থাকে। কিন্তু মানুষ এ গুলি বুঝতে পারে না। আল্লাহ অত্যন্ত সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

পুরুষদেরকেই পাঠিয়ে ছিলাম, যাদের নিকট ওয়াহী পাঠাতাম; তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাদের পুর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখে নাই? যারা মুত্তাকী তাদের জন্যে পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না?

رِجَالًا نُّوْجِی إلیه مِ مِّنُ اَهْلِ الْقُرْی اَلْاَرْضِ الْقُرْی اَلْاَرْضِ فَی اَلْاَرْضِ فَی نُظُرُوا کَیْف کان عاقِبَة الَّذِینَ مِنْ قَلْلِهِم وَلَدَار الله خِرة خَیْس لِلَّذِینَ الَّقَوْا اَفلا تَعْقِلُونَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নবী হিসেবে দুনিয়ায় পুরুষ লোককেই পাঠিয়েছেন। স্ত্রীলোকদেরকে নয়। জমহুর আ'লেমদের উক্তি এটাই যে, নুবওয়াত কখনো নারীদেরকে দান করা হয় নাই। এই আয়াতের ধরণেও এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কোন কোন আ'লেমের উক্তি এই যে, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী হযরত সারা (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) মাতা এবং হযরত ঈসার (আঃ) মাতা মারইয়ামও (আঃ) নবী ছিলেন। ফেরেশতাগণ হযরত সারা (আঃ) কে তাঁর পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ) এবং পৌত্র হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত মূসার (আঃ) মাতার নিকট তাঁকে দৃধ পান করাবার ওয়াহী করা হয়। হযরত মারইয়ামকে (আঃ) ফেরেশতাগণ তাঁর পুত্র হযরত ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে বলেছিলেনঃ "হে মারইয়াম (আঃ)! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম (আঃ) তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর, এবং যারা রুকু' করে তাদের সাথে রুকু' কর।"

এর উত্তর এই যে, কুরআন কারীমে যেটুকু বর্ণনা রয়েছে তা আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু এর দ্বারা তাঁদের নুবওয়াত প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকু ফরমান বা এইটুকু শুভ সংবাদ অথবা এইটুকু হুকুম কারো নুবওয়াতের জন্যে দুলীল নয়। আহ্লে সুনাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই যে, নারীদের মধ্যে কেউই নবী হন নাই। হাঁয় তবে তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকা বা সত্যবাদিণী রয়েছেন। যেমন

সর্বাপেক্ষা সদ্ভ্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা সম্পন্না দ্রীলোক মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ وَأَمْمُ صُدِّيْفَةُ অর্থাৎ "তার (হ্যরত ঈসার (আঃ) মা হচ্ছে সিদ্দীকা বা চরম সত্যবাদিনী।" সুতরাং যদি তিনি নবী হতেন তবে এই জায়গায় তাঁকে এটাই বলা হতো।

আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নবী হয়ে থাকেন, এটা নয় যে, আকাশ হতে কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَا ارْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمرسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْتَهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْتُهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْتُهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْتُهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যে রাস্লদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তারা অবশ্যই খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" (২৫ঃ ২০) তারা এইরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিলেন না যে, খাদ্য গ্রহণ থেকে পবিত্র থাকবেন। তাঁরা এমনও ছিলেন না যে, মৃত্যু তাঁদেরকে পেয়ে বসবে না। তাঁরা বাজারেও চলাফেরা করতেন। আল্লাহ তাঁদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁদের সাথে যাদেরকে ইচ্ছা মুক্তি দিয়েছেন এবং সীমালংঘনকারী লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

و رَ مُرَوْرُ مِنْ الرَّسُلِ قُلُ مَاكُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرَّسُلِ

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল নই।" (৪৬ঃ
৯) এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে 'গ্রামবাসী' দারা 'শহরবাসী'
উদ্দেশ্য। কেননা, গ্রামবাসী বড়ই বক্র স্বভাব ও দুশ্চরিত্র হয়ে থাকে। এটা
সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অন্তর ও মহৎ চরিত্রের
অধিকারী। অনুরূপভাবে জনপদ হতে দূরে তাঁবুতে বসবাসকারী বেদুঈনরাও
অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

الْاعْرابُ اشد كُفْراً وَنِفَاقًا

অর্থাৎ "মরুবাসী বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন।" (৯ঃ ৯৭) কাতাদা'ও (রঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন। কেননা, শহরের লোকদের মধ্যে বিদ্যা ও ধৈর্য বেশি থাকে।

একটি হাদীসে এসেছে যে, এক মরুবাসী বেদুঈন রাস্লুল্লাহর (সঃ) সামনে কিছু হাদিয়া পেশ করে। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাকে ওর বিনিময় প্রদান করে। সে কিন্তু ওটাকে খুবই কম মনে করে। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাকে আরো দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে খুশী করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আমি ইচ্ছা করছি যে,আমি কুরায়েশ, আনসারী, সাকাথী এবং দাওসী গোত্রের লোক ছাড়া আর কারো উপটোকন গ্রহণ করবো না।"

হযরত আ'মাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ " যে মু'মিন লোকদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে লোকদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণও করে না ।"

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

اَفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এই লোকগুলি কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে নাই, অতঃপর তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি দেখে নাই?' (৪০ঃ৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উমত তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন! এই কাফিরদের জন্যে অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

اَفَكُمْ يُسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُونَ يَعْقِلُونَ بِهَا

অর্থাৎ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যে, তাদের অন্তরগুলি তার ফলে বোধশক্তি সম্পন্ন হতো?" (২২ঃ ৪৬) এরূপ করলে তারা দেখতে পেতো যে, তাদের ন্যায় কাফির ও গুনাহগারদের পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআ'লার নীতি তার মাখলুকের সাথে এইরূপই বটে। এই জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا

অর্থাৎ 'যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে পরকালই উত্তম।' অর্থাৎ যেমন দুনিয়ায় আমি মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, অনুরূপভাবে আখেরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করবো এবং পরকালের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মুক্তি তাদের জন্যে দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ أَمْنُواْ فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَيُوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ-يُومَ لا يُنْفَعُ الظَّلِمِيْنَ مُعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ-

অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে পার্থিব জগতে সাহায্য করবো এবং যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। সেইদিন অত্যাচারীদের ওজর কোনই উপকারে আসবে না। তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে এবং তাদের জন্যে নিকৃষ্ট ঘর হবে।" (৪০৯ ৫১-৫২) এখানে أَا ذَارُ বা ঘরের সম্বন্ধ আখেরাতের দিকে লাগানো হয়েছে। যেমন كَارُمُ الْأُولَى مَسْجِدُ الْجَامِعِ عَامِ اول بَارِحُهُ الْأُولَى مَسْجِدُ الْجَامِعِ عَامِ اول بَارِحُهُ الْأُولَى مَسْجِدُ الْجَامِعِ عَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْ

(১১০) অবশেষে যখন রাস্লগণ
নিরাশ হলো এবং লোকে
ভাবলো যে, রাস্লদেরকে
মিধ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে
তখন তাদের কাছে আমার
সাহায্য আসলো, এইভাবে
আমি যাকে ইচ্ছা করি সে
উদ্ধার পায়, আর অপরাধী
সম্প্রদায় হতে আমার শান্তি
রদ করা হয় না।

١١٠- حَـتَّى إِذَا اسَـتَـيْتَسُ الرَّسُلُ وَظُنُوا انَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَـاءَ هُمْ نَصْـرُنَا فَنُجِّى مَنْ جَـاءَ هُمْ نَصْـرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَـاءُ وَلَا يُرَدُّ بَاسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাস্লদের উপর তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নবীদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় তখন তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং كُـنْبُرُا এইদু'টি কিরআত রয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) কিরআত ও অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে রয়েছে। হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হ্যরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "এই শব্দটি" كُنْبُرُا المَكْنِبُرُا (রাঃ) উত্তরে

২৫০

বলেন ঃ گُذُرُ পড়তে হবে।" তিনি পুনরায় বলেনঃ "তা হলে তো এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ রাস্লগণ ধারণা করেন যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' তবে এই ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল।" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ও এসে গেল যে, ঈমানদার উন্মতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল এবং সাহায্য আসতে এতো বিলম্ব হলো যে, স্বাভাবিকভাবে রাস্লগণও মনে করতে লাগলেন যে, তাঁদের মু'মিন দলগুলিও হয়তো তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসে পড়লো এবং তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। তুমি একটু চিন্তা করে দেখ তো যে, । ১৯ কি করে ঠিক হতে পারে? রাস্লদের মনে কি কখনো এ ধারণা জাগতে পারে যে, তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে? আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এটাকে كُذِبُرُ পড়তেন এবং এর দলীল হিসেবে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেনঃ

حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مُعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِيْبُ

অর্থাৎ "(পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়ালো যে,) শেষ পর্যন্ত রাসূল ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা বলে উঠলোঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? (তখন আল্লাহ তাআ'লা বললেনঃ) জেনে রেখো যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।" (২ঃ ২১৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন এবং বলতেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে যতগুলি অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল ঐ সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয় নাই যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তাআ'লার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে বা হয়তো পূর্ণ হবে না। হাা, তবে নবীদের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরো আশক্ষা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপর বদ-ধারণা করে তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে।"

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কাসিম ইবনু মুহাম্মদের (রঃ) কাছে এসে তাঁকে বলেঃ "মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারায়ী (রঃ) كُذِبُرُ পড়ে থাকেন।" তখন তিনি লোকটিকে বলেনঃ "তাঁকে তুমি বলবেঃ আমি (কা'সিম ইবনু মুহাম্মদ) রাস্লুল্লাহর (সঃ) সহধর্মিনী হযরত আয়েশাকে (রাঃ) كُذِبُرُ পড়তে শুনেছি। অর্থাৎ তাঁদের অনুসারীরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"

সুতরাং একটি কিরআত আছে তাশ্দীদের সঙ্গে এবং একটি কির্আত আছে তাশ্দীফের সঙ্গে (অর্থাৎ "5" অক্ষরের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্দীদ নয়)। তাশ্দীদ বিহীন অবস্থায় যে তাফসীর হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তা তো উপরে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন অর্থাৎ المَوْدُ পড়তেন। আর তিনি এটা এভাবে পাঠ করে বলেনঃ "কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর।" এই রিওয়াইয়াতটি ঐরিওয়াইয়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যেরা রিওয়াইয়াত করেছেন। তাতে রয়েছে যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'যখন রাসুলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে নেয় যে, নবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজ্ঞাত দেন।' এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

আবু হামযা' আল জাযারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন কুরাইশী যুবক হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইরকে (রাঃ) বলেনঃ "জনাব! کُرُبُرُ শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির পাঠ ছেড়েই দেবো।" তখন তিনি যুবকটিকে বলেনঃ "তা হলে ভন! এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যখন নবীরা তাঁদের কওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং কওম বুঝে নেয় যে, নবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে যায়)।" এ কথা ভনে যহ্হাক ইবনু মাযাহিম (রাঃ) খুবই খুশী হন এবং বলেনঃ "এইরূপ উত্তর আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতিপূর্বে ভনি নাই। যদি আমি এখান হতে ইয়ামনে

এটা ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

গিয়েও এরপ উত্তর শুনতাম তবে ওটাকেও আমি খুবই সহজ মনে করতাম।" মুসলিম ইবনু ইয়াসারও (রাঃ) তাঁর এই জবাব শুনে খুশী হয়ে তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেন। আর তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা আপনার চিন্তা ও উদ্বেগ এমনিভাবে দূর করে দিন যেমনি ভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করলেন।" আরো বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদু (রঃ) তো "; অক্ষরে যবর দিয়ে তাঁগুই বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদু (রঃ) তো "; অক্ষরে যবর দিয়ে শুনুর্থই বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদু (রঃ) তো ব্লাহ্ন অক্ষরে যবর দিয়ে পড়েছেন। কতক মুফাস্সির তির্যাপদের কর্তা বলেছেন মু'মিনদেরকে আর কেউ কেউ কাফিরদেরকে কর্তা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিররা অথবা কোন কোন মু'মিন এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁদের কওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে তাঁদের কওম ধারণা করতে লাগে যে, তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এই দুটি রিওয়াইয়াত এই দু'জন মহান সাহাবী হতে বর্ণিত আছে। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) স্পষ্টভাবে এটা অস্বীকার করেন। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষেই মত দিয়েছেন এবং অন্যান্য উক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

(১১১) তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি
সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে
শিক্ষা, এটা এমন বাণী যা
মিধ্যা রচনা নয়, কিন্তু
মু'মিনদের জন্যে এটা পূর্ব
গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন
এবং সমস্ত কিছুর বিশদ
বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

الله الله الله الكُلْبَابِ مَا كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عَبْرَةً لِلْأُولِي الْالْبَابِ مَا كَانَ حَبْرَةً لِلْأُولِي الْالْبَابِ مَا كَانَ حَبْرَيْقًا لَيْ فُتَرَى وَلَكِنَ تَصُدِيْقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلً كُلِّ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلً كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَدَةً لِقَامِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, নবীদের ঘটনাবলী, মুসলমানদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কুরআন কারীম বানানো কথার কিতাব নয়। এটা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সত্যতার দলীল। ঐ সব গ্রন্থে আল্লাহ তাআ'লার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির স্বীকারোক্তি করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দেয়া হয়েছে সেগুলি ছাঁটাই করে দেয়। ঐ গুলির যে সব কথা বাকী রাখার যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কুরআন কারীম দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে। আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরুহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত খবর কুরআন পাক প্রদান করে থাকে। মহা মহিমান্তিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলক্রটি করে থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে। সুতরাং এই কুরআন মু'মিনদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভ্রান্তি থেকে হিদায়াত, মিথ্যা হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে। আর তারা বান্দার প্রতিপালকের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে থাকে। আমাদেরও প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তাআ'লা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে এই রূপ মু'মিনদের সাথেই রাখেন এবং কিয়ামতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট **লোকদেরই অন্তর্ভু**ক্ত করেন। আমীন!

স্রা ঃ ইউসুফ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ রা'দ মাদানী

(আয়াত ঃ ৪৩, রুকৃ'ঃ ৩)

سُوْرَةُ الرَّعَدِ مَدَنِيَّةً ُ اياتَها : ٤٣، رُكُوَّعاتُها : ٣

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। আলিফ-লাম-মীম-রা; এই গুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্যঃ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
- السَّمِّ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
- السَّمِّ لُو تِلْكُ أَيْتُ الْكِتْبِ

وَالَّذِيُ النَّالِ اللهِ لَكَ مِنْ رَبِّكَ
الْحَقُّ وَلْكِنَّ اكَهُ شَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمَنُونَ ٥

সূরার শুরুতে যে خُرُوْن مُقَطَّعًا এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সুরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যে সূরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে সাধারণভাবে এই বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ।

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ এগুলি হলো কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ। কেউ কেউ বলেছেন যে, কিতাব দারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। এরপর এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর এটা অবতীর্ণ করা হয়েছে।

اَخُتُ वा विरिषय । এর مُبُتَدَاء वा উদ্দেশ্য পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ خَبَر আই অংশটুকু । কিন্তু ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ) পছন্দনীয় উক্তি এটাই যে, غاطِفَة অক্ষরটি زَائِدة (অতিরিক্ত) অথবা خَاطِفَة (সংযোগ স্থাপনকারী) এবং এখানে صِفْت এর সংযোগ صِفْت এর উপর

হয়েছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) তাঁর উক্তির সমর্থনে কোন এক কবির কবিতাংশকে প্রমাণ হিসেবে আনয়ন করেছেন। কবিতাংশটি নিম্নরূপঃ

إِلَى الْمَلِكِ الْقَوْمُ وَابْنُ الْهُمَّامِ ﴿ وَلَيْثُ الْكُتَيْبَةِ فِي الْمُزْدَهَمِ

অর্থাৎ কওমের বাদশাহ, ইবনুল হাম্মামও জনতার মধ্যে কুতাইবার সিংহের নিকট। এখানে কওমের বাদশাহ, ইবনুল হাম্মাম এবং কুতাইবার সিংহ একই ব্যক্তি। সুতরাং এখানে وَاوَ টি অতিরিক্ত বা صِفْت এর উপর مِفْت বা সংযোগ হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্জল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং একগুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয় না।

২। আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো: অতঃপর তিনি আরুশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও **চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন:** প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

আল্লাহ তাআ'লা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন। শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেউ রাখে না। দুনিয়ার আকাশ সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দুরত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতোটা উঁচু। ওর পুরু ও ঘনত্বও পাঁচ শ' বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচ শ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচ শ' বছরের পথের দুরত্বে অবস্থিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَّمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

অর্থাৎ "আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে।" (৬৫ঃ ১২)

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, সাতটি আকাশ এবং ওগুলির মাঝে যা কিছু রয়েছে সেগুলি কুরসীর তুলনায় এইরূপ যেইরূপ কোন প্রশস্ত ও বিরাট ময়দানে কোন একটা বৃত্ত। আর কুরসী আরশের তুলনায় তদ্রুপ। আরশের পরিমাপ মহা মহিমানিত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের বর্ণনা রয়েছে যে, আরশ হতে যমীনের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।

 মহামহিমানিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নিদর্শন। উমাইয়া ইবনু সালাতের নিম্নের কবিতায় রয়েছে, যার কবিতা সম্পর্কে হাদীসে আছে, "তার কবিতা ঈমান এনেছে এবং তার অন্তর কুফরী করছে" আবার একথা ও বলা হয়েছে যে, এগুলি হচ্ছে হয়রত যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইলের (রাঃ) কবিতা। কবিতাগুলি নিম্নরূপঃ

وَانْتَ الَّذِي مِنْ فَضَلِ مَنْ وَّرُحْمَةٍ \* بَعَثْتَ إِلَى مُسُوسَى رَسُولاً مَّنَا دِياً فَعُلْتُ لَهُ فَاذَهُ بَ وَهَارُونَ فَادَعُواً \* إِلَى اللهِ فِرَعُونَ الَّذِي كَانَ طَاغِياً وَقُلْتُ لَهُ فَا أَنْتَ سَسَوَيْتَ هٰذِه \* بِلاَوَتَدِ حَتَى اسْتَقَلَّتُ كَمَا هِيا وَقُسُولاً لَهُ آانَتَ رَفَسَعْتَ هٰذِه \* بِلاَعَهَدِ اوْ فَسَوْقَ ذَلِكَ بَانِيسًا وَقُسُولاً لَهُ آانَتَ سَوَيْتَ وَسَطَهَا \* مُنيسَرًا إِذَا مَاجَنَتُكَ اللَّيْلُ هَادِيًا وَقُولاً لَهُ أَنْتَ سَوَيْتَ وَسَطَهَا \* مُنيسَرًا إِذَا مَاجَنَتُكَ اللَّيْلُ هَادِيًا وَقُولاً لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُذُوةً \* فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتَ مِنَ الْاَرْضِ ضَاحِياً وَقُولاً لَهُ مَنْ أَنْبَ الْحَبْبُ فِي الْقُرى \* فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتُ مِنَ الْاَرْضِ ضَاحِياً وَقُولاً لَهُ مَنْ أَنْبَ الْحَبْبُ فَي النَّذِي \* فَيَصْبَحُ مُ مِنْ أَنْ الْعَشْبُ يَهُ تَزُولُ وَالِيا وَيَحْبَعُ مَا مَسَّتَ مِنَ الْاَرْضِ ضَاحِياً وَيَحْبَعُ مِنَ أَنْبُ الْحَبْبُ فَي الْقَرْى \* فَيَصْبَحُ مُ مِنْ أَنْ الْعَشْبُ يَهُ تَزُولُ وَالِيا وَيَحْبَعُ مَا مَسَّ مَنْ أَنْ مَا مُسَلِّ مُنَ إِلَيْ مَا مُسَلِّ مَا أَنْ مَا مُسَلِّ مَا مُسَلِّ مَا مُسَلِّ مَا أَنْ أَنْ مَا مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ الْمُنْ مَا مُسَلِّ الْمَالِمُ وَلَا لَا مَا مَالَا اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُسَلِّ مَا مُسَلِّ مَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَالُولِي اللَّهُ مَا مُسَلِّ مَا مُسَلِّ مُنْ الْمَالَا مُنْ الْمُنْ الْمَالِيْ مُنْ الْمُنْ الْمَالِي مُولِي اللّهُ مَنَ الْمُلْمِ السَّمَ مَا مُسَلِّ مَا مُسَلِّ مَا مُسَلِّ مَا الْمُولِ مُنْ الْمُعْرَالِ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُولِ مَالْمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُولِي اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُسَلِّ مُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ مُعْمُولُولُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

অর্থাৎ "আপনি সেই আল্লাহ যিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে স্বীয় নবী মৃসাকে (আঃ) হারুণ (আঃ) সহ রাসূল করে ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আপনি তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা যাও এবং অবাধ্য ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহবান করো এবং তাকে বলোঃ তুমি কি এই উঁচু আকাশকে বিনা স্তম্ভে নির্মাণ করেছো? তাতে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি কি তুমিই সৃষ্টি করেছো? আর মাটি হতে ফসল উৎপাদনকারী এবং গাছে ফল সৃষ্টিকারী কি তুমি? ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআ'লার এই বিরাট বিরাট নিদর্শনাবলী কি গভীরভাবে চিন্তাকারী মানুষের জন্যে তাঁর অন্তিত্বের দলীল নয়?"

'অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন' এর তাফসীর সুরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্ত্বা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ ভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন-

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ 'প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে।' বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ এ দু'টো এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।" (৩৬ঃ ৩৮) বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের নিম্নদেশের সাথে অন্য দিক থেকে মিলিত আছে। এটা এবং সমস্ত তারকা এখান পর্যন্ত পৌছে আরশ থেকে আরো দূরে হয়ে যায়। কেননা, সঠিক কথা, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা এই যে, ওটা গন্থুজ। পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত অবশিষ্ট আসমানের মতো ওটা পরিবেষ্টনকারী। কেননা ওর পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছেন। ঘূর্ণায়মান আকাশের ব্যাপারে এটা কল্পনায় আসতে পারে না। যে কেউই চিন্তা গবেষণা করবে সেই এটাকে সত্য বলে মেনে নেবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের রয়েছে তাঁরা এই ফলাফলেই পৌছবেন। আল্লাহ তাআ'লার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭ (সাত)টি গ্রহের মধ্যে এ দুটোই বড় ও উজ্জ্বল। সুতরাং এ দুটোই যখন নিয়মাধীন তখন অন্যগুলো তো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না। এর দারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তোমরা অন্যান্য নক্ষত্রগুলোকেও সিজ্দা করো না। অন্য জারগায় বিস্তারিত ভাবেও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

والشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرْتٍ بِالْمَرِمِّ اللهُ الْخَلُقُ وَ ٱلاَمْرُ تَبْرَكُ اللهُ رُبُّ الْعَلْمِيْنَ . অর্থাৎ "সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁর হুকুমের বাধ্য। সৃষ্টি ও হুকুম তাঁরই, তিনিই কল্যাণময় এবং তিনিই বিশ্বপ্রতিপালক।" (৭ঃ ৫৪)

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'তিনি নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।' অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নির্দশন দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত
করেছেন এবং ওতে পর্বত ও
নদী সৃষ্টি করেছেন এবং
প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি
করেছেন জোড়ায় জোড়ায়;
তিনি দিবসকে রাত্রি ঘারা
আচ্ছাদিত করেন; এতে
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।

৪। পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূ -খণ্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শীষ বিশিষ্ট অথবা এক শীষ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসেবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।

رُور الَّذِي مَـدَّ الْارْضَ وَجَـعَلَ ٣- وَهُو الَّذِي مَـدَّ الْارْضَ وَجَـعَلَ فِيهُ اَ رَوَاسِيَ وَانْهُ رَا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ جَعَلَ نِيْهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارِّ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايْتٍ لِقُومٍ يَّتُفَكَّرُونَ ٥ ٤- وَفِي الْارْضِ قِطَعُ مُسْتَجَوِرْتُ ر کرا و د کرد کرد کرد و کرد و کرد در کار وجنت مِن اعنایِب وزرع و نخِیل صِنُوانٌ وَ غَيبُرُ صِنْوَانٍ يُسُقَى بماء واحد ونفض بعضها عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْاكُلُّ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايْتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ ٥

উর্ম্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা এখানে নিম্ন জগতের বর্ণনা দিয়েছেন। যমীনকে দৈর্ঘ ও প্রস্তে বিস্তৃত করে আল্লাহ তাআ'লাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। এতে দৃঢ় পাহাড় তিনিই স্থাপন করেছেন। এতে নদ-নদী ও প্রস্রবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রং এর এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল মূলের বৃক্ষাদি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় ফলমূল তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্ট এবং কোনটি টক। দিবস ও রজনী পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তাআ'লার এইসব নিদর্শন, নিপুণতা এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হবে। যমীনের খণ্ডগুলি মিলিতভাবে রয়েছে। মহান আল্লাহর শক্তি দেখে বিশ্বিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়, আবার আর একখণ্ডে কিছুই জন্মে না। কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা, কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন। মোট কথা, এটাও সৃষ্টিকর্তার মহা শক্তির নিদর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য্য সম্পাদনকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই এবং কোন প্রতিপালকও নেই।

হযরত বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি মূল অর্থাৎ একটি গুঁড়ির মধ্যে কয়েকটি শাখা বিশিষ্ট খেজুরের গাছ থাকে. আবার গুরুজনদেরও এটাই উক্তি। সবগুলির জন্যে একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে বড়ই পার্থক্য রয়েছে। কোনটা মিষ্ট ও কোনটা টক। জামে' তিরমিযীর হাদীসেও এই ব্যাখ্যা রয়েছে। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, পাতায় পার্থক্য এবং তব্ধতাজায় পার্থক্য। কোনটা অতি মিষ্ট এবং কোনটা অতি তিক্ত। কোনটি খুবই সুস্বাদ, আবার কোনটি অত্যন্ত বিস্বাদ। রং-এও পার্থক্য রয়েছে। কোনটা লাল, কোনটা সাদা এবং কোনটা কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। অথচ খাদ্য হিসেবে সবই এক। ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআ'লার এগুলি অলৌকিক শক্তি। সূতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তাআ'লার মহাশক্তির পরিচয় বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্যে এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট।

৫। যদি তৃমি বিশ্বিত হও, তবে বিশ্বয়ের বিষয় তাদের কথাঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতৃন জীবন লাভ করবো? ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ শৃংখল, ওরাই অগ্নিবাসী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।

وَ وَان تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَاذَا كُنَّا تُرْبًا وَانَّا لَفِی خُلْقٍ جَبِ اللهِ الْفِی خُلْقِ جَبِ اللهِ الْفِی خُلْقِ جَبِدِیدٍ اُولِیْكَ النَّذِینَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ وَاولِیْكَ الْاَغْلُلُ فِی الْمَارِدِ الْمَارِدِي النَّالِدِ الْمَارِدِي النَّادِ الْمَارِدِي وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْلُ وَالْمِنْ وَالْمِيْقِيْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالْمُنْ وَالْمُنْع

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! এই কাফিররা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্বাস করছে এতে তোমার বিশ্বিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এইরূপই যে, তারা এতো এতো নিদর্শন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, এতদসত্বেও তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে বসছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে আল্লাহর হুকুমেই ঘটছে, তথাপি তারা ঈমান আনছে না। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা জানতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক সহজ। যেমন আল্লাহ তাআ'লা এক জায়গায় বলেনঃ

اُولُمْ يَرُواْ اَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْمَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَنْحِيَّ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ تَدِيْرٌ

অর্থাৎ "তারা কি দেখে নার্হঁ যে, সেই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অথচ তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ননঃ হাাঁ নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" (৪৬ঃ ৩৩) তাই আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, এরা কাফির। কিয়ামতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃঙ্খল থাকবে। তারা নরকবাসী। তারা নরকে চিরকাল অবস্থান করবে।

৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে
শান্তি ত্বান্থিত করতে বলে,
যদিও তাদের পূর্বে এর বহু
দৃষ্টান্ত গত হয়েছে; মানুষের
সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার
প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি
ক্ষমাশীল এবং তোমার
প্রতিপালক তো শান্তি দানেও
কঠোর।

'- و يَسْ تَعْجِلُونَكَ بِالسَّبِّ تَهِ قَلْمُ فَكُونَكَ بِالسَّبِّ تَهِ قَلْمُ فَكُونَكَ بِالسَّبِّ تَهُ فَعَ فَيْ الْمُعُلْثُ وَانَّ رَبَّكَ لَذُو مَ عَلَى ظُلْمِهِمُ مَ مَعْفِفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ مَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشُدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাস্লকে (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলছেঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করছো না কেন?' যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেনঃ

وَقَالُواْ يَايِّهُا الَّذِي نُزِلَا عَلَيْهِ النِّذِي إِلَّا كُورُ إِنَّكَ لَمَجَنُونَ لُومًا تَأْتِينَا بِالْمَلِيْكَةِ إِن

كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ-مَا نَنَزِّلُ الْمَلَئِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا شَّنْظَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা বলেঃ হে সেই ব্যক্তি, যে দাবী করছো যে, তোমার উপর আল্লাহর যিক্র অবতীর্ণ করা হয়, নিশ্চয় তুমি তো পাগল। যদি তুমি সত্যবাদীও হও তবে তুমি আমাদের কাছে আযাবের ফেরেশতাকে আনছো না কেন? (এর উত্তরে তাদেরকে বলা হয়) ফেরেশতাদেরকে আমি সত্য ও ফায়সালার সাথেই অবতীর্ণ করে থাকি, যখন তারা এসেই পড়বে তখন তাদেরকে (তাওবা' করার ও ঈমান আনয়নের) বিন্দুমাত্র অবকাশ দেয়া হবে না।" (১৫ঃ ৬-৮) আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেনঃ

ويستُعُجِلُونكُ بِالْعَذَابِ

(২৯ঃ ৫৩) (দু'আয়াত পর্যন্ত)। আর এক জায়গায় বলেনঃ

سَالَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শান্তি যা অবধারিত।" (৭০ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

يَسْتُعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَمْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ يَسْتُعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَمْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا الْحَقَّ

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনয়ন করে না তারা ওটাকে (শাস্তিকে) তাড়াতাড়ি চাচ্ছে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা ওটাকে ভয় করছে এবং ওটাকে সত্য বলে জানছে।" (৪২ঃ ১৮) আরো এক জায়গায় বলেছেনঃ "তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের শাস্তি ও হিসেবের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করুন।" আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْناً جِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنا بِعَذَابِ الِيْم ـ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنا بِعَذَابِ الِيْم ـ

অর্থাৎ "যখন তারা বলতোঃ হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নাযিল করুন।" (৮ঃ ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অস্বীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় যে, শাস্তি নেমে আসার তারা আকাঙ্খা করে বসে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দৃষ্টাম্ভ তাদের সামনে রয়েছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, তিনি পাপকার্য করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। নতুবা ভূ-পৃষ্ঠে কাউকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেন না। দিনরাত তিনি পাপ করতে দেখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর আযাবও বড় বিপজ্জনক, অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

অর্থাৎ "যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তুমি বলে দাও তোমাদের প্রতিপালক বড়ই করুণাময়, আর তাঁর শাস্তি পাপাচারী কওম হতে ফিরানো হয় না।" (৬ঃ ১৪৭) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

تدري روم و روم العِقابِ وإنّه لغفور رّحِيم . ران ربك سرِيع العِقابِ وإنّه لغفور رّحِيم .

অর্থাৎ "নিক্তয় তোমার প্রতিপালক তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী এবং নিক্তয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু"। (৬ঃ ১৬৫) আরো বলেনঃ

نَبِي عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَفُورِ الرَّحِيمَ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ .

অর্থাৎ "আমার বান্দাদেরকে খবর দিয়ে দাও যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু আর নিশ্চয় আমার শাস্তি হচ্ছে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।" (১৫ঃ ৪৯-৫০)

এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন বাহান করতেন বাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ "যদি আল্লাহ তাআ'লা বান্দাকে ক্ষমা না করতেন তবে কেউই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারতো না এবং যদি তিনি ধমক ও শান্তি প্রদান না করতেন তবে বান্দা অত্যাচার ও সীমালংঘনের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো।"

হযরত হাসান ইবনু উসমান আবু হাসান রামাদী স্বপ্নে মহামহিমান্থিত আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ'লার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর একজন উন্মতের জন্যে সুপারিশ করছেন। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বলেনঃ "তোমাদের জন্যে কি সুরায়ে রাদ এর وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ، হযরত আবু হাসান (রাঃ) বলেন ঃ "এরপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।"

৭। যারা কৃষরী করেছে তারা বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? (হে নবী সঃ) কথা এই যে, তুমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই পথ প্রদর্শক রয়েছে।

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ তারা অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমী ভাব নিয়ে বলেঃ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমনভাবে মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন মু'জিযা নিয়ে আগমন করেন নাই কেনঃ যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. মক্কী নুসখাতে যিয়াদী রয়েছে।

এটা হা-ফিজ ইবনু আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বানিয়ে দেয়া, আরবের পাহাড়কে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরব ভূমি সবুজ শ্যামল করে তোলা, এখানে নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি। তাদের এ কথার উত্তরে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ মু'জিযা' প্রেরণ করা হতে আমাকে এ জিনিসই বিরত রেখেছে যে, পুর্ববর্তীরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিকদের এসব কথায় মোটেই দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমার দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেয়া। তুমি হিদায়াতকারী নও। তারা না মানলে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। হিদায়াত করার হাত আল্লাহ তাআ'লার। এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক কওমের জন্যেই পথ প্রদর্শক ও আহবানকারী রয়েছে।' অথবা ভাবার্থ হবেঃ 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় প্রদর্শনকারী তুমি।' অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থাৎ "প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে ভয় প্রদর্শনকারী অতিবাহিত হয়েছেন।" ((৩৫ঃ ২৪) এখানে مَادِى দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী। সুতরাং প্রত্যেক দলের মধ্যেই পথ প্রদর্শক থাকেন। তাঁর ইলম ও আমল দ্বারা অন্যান্যেরা পথ প্রেয় থাকে। এই উন্মতের পথ প্রদর্শক হচ্ছেন হয়রত মুহাম্মদ (সঃ)।

একটি অত্যন্ত অস্বীকৃত রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় বক্ষে হাত রেখে বলেনঃ "ভয় প্রদর্শনকারী আমি এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন হাদী বা পথ প্রদর্শক রয়েছে।" ঐ সময় তিনি হযরত আলীর (রাঃ) স্কন্ধের দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! তুমি হাদী। আমার পরে তোমার দ্বারা মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'হাদী' দারা কুরায়েশের একজন লোককে বুঝানো হয়েছে। হযরত জুনাইদ (রাঃ) বলেন যে, লোকটি হচ্ছেন স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)। ইবনু জারীর (রঃ) হযরত আলীর (রাঃ) হাদী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।<sup>২</sup>

১. এ হাদীসটি আবু জাফর ইবনু জারীর (রাঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এতে ভীষণ অস্বীকৃতি রয়েছে।

২. কিন্তু এতেও কঠিন নাকারাত বা অস্বীকৃতি রয়েছে।

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান
 তিনি তা অবগত; তিনি মহান,
 সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

٨- الله يعلم ما تُحمِلُ كُلُّ انثنى
 وَمَا تَغِينُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
 وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ٥

٩- علم الْغَيَّبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
 الْمُتَعَالِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নেই। সমস্ত মাদীরা, স্ত্রী লিঙ্গ জন্তুই হোক অথবা মানুষই হোক, ওদের পেটের বা গর্ভের বাচ্চা সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তাআ'লার রয়েছে। পেটে কি আছে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কি স্ত্রী লিঙ্গ, ভাল কি মন্দ, বেশী বয়স পাবে কি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

ورردرو ود دردررود سردرد درد وردود کرد دوود و دود و دردود و دردر و دود و درد و دردود و درد

অর্থাৎ "তিনি ভালরূপেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যখন তোমাদের মাতাদের পেটে লুকায়িত থাকো (শেষ পর্যন্ত)।" (৫৩ঃ ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

رِ وَمُومِ رَدِّهُ وَمُورِ الْمُهَتِكُمُ خُلْقًا مِّنْ بَعْدِ خُلِقٍ فِي ظُلُمْتٍ ثُلْثٍ ۖ

অর্থাৎ "তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টি করেন, এক সৃষ্টির পরে আর এক সৃষ্টি, তিন অন্ধকারের মধ্যে (শেষ পর্যন্ত)।"(৩৯ঃ ৬) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةَ مِنْ طِين - ثُمَّ جَعَلْنَهُ نَطْفَةً فِي قُرَارِمَّكِيْن - ثُمَّ جَعَلْنَهُ نَطْفَةً فِي قُرارِمَّكِيْن - ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًّا فَكُسُوناً خَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظْمًّا فَكُسُوناً الْعَظْمَ خَما ثُمَّ انشَانَهُ خَلَقاً اخْر فَتَبْرِكُ الله احْسَنُ الْخِلْقِينَ -

অর্থাৎ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি রক্ত পিন্তে, অতঃপর রক্ত পিন্তকে পরিণত করি মাংস পিন্তে এবং মাংস পিন্তকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা, অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্ঠি রূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।" (২৩ঃ ১২-১৪)

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা মাংস পিন্ত রূপে থাকে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যাঁকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছেঃ তার রিয্ক, তার বয়স, এবং তার ভাল ও মন্দ হওয়া।"

অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ সময় ফেরেশতা জিঞ্জেস করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! সে নর হবে, না নারী হবে? হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান হবে? তার জীবিকা কি হবে? তার বয়স কত হবে?" আল্লাহ তাআ'লা তখন বলে দেন এবং তিনি লিখে নেন।

হ্যরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অদৃশ্যের পাঁচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। (১) আগামীকল্যের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। (২) জরায়ূতে যা কিছু কমে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এবং (৫) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন।"

'জরায়ূতে যা কিছু কমে' এর দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর 'জরায়ূতে যা কিছু বাড়ে' এর দারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

খবরও আল্লাহ তাআ'লাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে থাকে পূর্ণ দশ মাস। আবার কেউ ধারণ করেন ন'মাস। কারো গর্ভ বাড়ে এবং কারো কমে। ন'মাস থেকে কমে যাওয়া এবং ন'মাস থেকে বেডে যাওয়া আল্লাহ তাআ'লার অবগতিতে রয়েছে।

হযরত যহহাক (রঃ) বলেনঃ "আমি দু'বছর মায়ের পেটে থেকেছি। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই তখন আমার সামনে দু'টি দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, গর্ভধারণের শেষ সময়কাল হচ্ছে দু'বছর। কমে যাওয়া দ্বারা কারো কারো মতে উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভধারণের সময়কালের মধ্যে রক্ত আসা। আর বেড়ে যাওয়া দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভধারণের সময়কাল ন' মাসের বেশী হওয়া। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ন' মাসের পূর্বে যদি স্ত্রীলোক রক্ত দেখে তবে গর্ভ ন'মাস ছাড়িয়ে যায় হায়েযের সময়কালের মত। রক্ত ঝরলে শিশু ভাল হয় এবং রক্ত না ঝরলে শিশু পূর্ণ ও বড় হয়। হযরত মাকহূল (রঃ) বলেনঃ "মায়ের পেটে শিশু সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও আরামে থাকে। তার কোনই কষ্ট হয় না। তার মায়ের হায়েযের রক্ত তার খাদ্য হয়ে থাকে। তা অতি সহজে তার কাছে পৌছে থাকে। এ काরণেই গর্ভ ধারণের সময়কালে মায়ের হায়েয বা ঋতু হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন মাটিতে পড়া মাত্রই চীৎকার করে ওঠে। ঐ অপরিচিত জায়গায় সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যখন তার নাভি কেটে দেয়া হয় তখন তার খাদ্য আল্লাহ তাআ'লা তার মায়ের বক্ষে পৌছিয়ে দেন। তখনও বিনা সন্ধানে, বিনা চাওয়ায়, বিনা কষ্টে এবং বিনা চিন্তায় সে খাদ্য পেয়ে থাকে। তারপর কিছুটা বড় হলে সে নিজের হাতে পানাহার করতে শুরু করে। কিন্তু বালেগ হওয়া মাত্রই জীবিকার জন্যে সে হা-হুতাশ করতে থাকে। মরে যাওয়া এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত রুষী লাভের সম্ভাবনা থাকলে তখনও তাতে সে কোন দ্বিধাবোধ করে না। আফসোস। হে বনি আদম (আঃ)! তোমাকে দেখে বিশ্বিত হতে হয়! যিনি তোমাকে তোমার মায়ের পেটে আহার্য দিলেন, যিনি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে আহার্য দিলেন, যিনি তোমাকে তোমার বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত খেতে দিলেন, এখন তুমি বয়োঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান হয়ে (তাঁকে ভুলে গেলে এবং) বলতে শুরু করলেঃ হায়! কোথা থেকে খেতে পাবো? আমার মরণ হোক বা আমি নিহত

হই।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন وَكُلُّ شَيْءِ عَنْدَهُ عِعْنَدَهُ عَغْدَار (এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমার্ণ আছে)। এ সম্পর্কে কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাঁর বিধানে প্রত্যেকেরই আয়ু, রিয়ক ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, নবীর (সঃ) এক কন্যা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তাঁর এক ছেলে মৃত্যু শিয়রে দণ্ডায়মান। সুতরাং তিনি তাঁর উপস্থিতি কামনা করেন। এ খবর শুনে নবী (সঃ) তাঁর মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠানঃ "আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্থুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (অতঃপর তিনি জনগণকে বলেনঃ) "তোমরা তাকে নির্দেশ দাও যে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখে।"

আল্লাহ তাআ'লা ঐ সব কিছুই জানেন যা তাঁর বান্দাদের থেকে গোপনীয় রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান আছে। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি সবচেয়ে উচ্চ। সবকিছুই তাঁর অবগতিতে রয়েছে। সমস্ত মাখলুক তাঁর কাছে বিনীত ও অবনত। এটা ইচ্ছায়ই হোক বা বাধ্য হয়েই হোক।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাত্রে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবেই আল্লাহর জ্ঞান গোচর।

১১। মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ কোন ١- سُواء مِنْ كُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقُولَ
 وُمُنْ جَهْرُ بِهِ وَمُنْ هُو مُسْتَخْفِي
 بالنَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ٥
 ١١- لَهُ مُ عَلِيدٍ مِنْ بَالنَّها مِنْ اَمْرِ
 وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْ فَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَا يُغْيِسِ مَا بِقَوْمٍ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَا يُغْيِسِ مَا بِقَوْمٍ

সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে, কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অভভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

حُتْى يُغَيِّرُوا مَا بِانَفُسِهِمْ وَاذَا ارَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُنُواً فَلاَ مَرْدَلَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ مُرْدَلَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর জ্ঞান সমস্ত মাখলুককে ঘিরে রয়েছে। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ শুনতে পান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই জ্ঞানেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ وَ اَخْفَى

অর্থাৎ "তুমি যদি কথাকে প্রকাশ কর তবে জেনে রেখো যে, তিনি (ওটা তো জানতে পারেনই, এমন কি) অতি গোপনীয় কথাও জানেন।" (২০ঃ৭)

আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

ررد ۱۶۰۶ و ۱۶۰۶ رر ۱۶۰۶ و ۱۶۰۶ و ویعلم ما تخفون وما تعلِنون۔

অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা জানেন।" (২৭ঃ ২৫)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "ঐ আল্লাহ পবিত্র যাঁর শ্রবণ সমস্ত শব্দকে ঘিরে রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী একজন মহিলা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করে তাঁর সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পার্শ্বেই অথচ ভালরূপে তার কথা আমার কর্ণগোচর হয় নাই। ঐ সময় আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولُ الَّتِي تُجَادِلُكُ فِي زُوجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ ررور ورطي رارر ورمه من تحاور كما إنّ الله سمِيع بصِير -

অর্থাৎ " (হে রাসূল (সঃ)!) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করছে; আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদুষ্টা" (৫৮ঃ ১)

যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণায় রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচল করে, অল্লাহর অবগতিতে এরা দু'জন সমান। যেমন তিনি الأَحِينُ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابُهُمُ এই আয়াতে বলেছেন। (১১ঃ ৫) মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْآكَنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْتُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ زَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ اصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ اكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও; আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং ওটা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুষ্পষ্ট কিতাবে নেই।" (১০ঃ৬১)

ফেরেশতা রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা মানুষের আমল লিখবার জন্যে নিযুক্ত রয়েছেন। ডা ন দিকের ফেরেশতা পূণ্য লিখেন এবং বাম দিকের ফেরেশতা পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পেছনে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চারজন ফেরেশতার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পেছনে। তারপর রাত্রির পৃথক ও দিবসের পৃথক। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "তোমাদের কাছে ফেরেশতারা পালাক্রমে আগমন করে থাকেন দিবসে ও রজনীতে। ফজর ও আসরের নামাযে উভয় দলের মিলন ঘটে। রাত্রে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছোঃ" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "আমরা তাদের কাছে আগমনের সময় নামাযের অবস্থায় হেড়ে এসেছি।"

অন্য হাদীসে এসেছেঃ "তোমাদের সাথে তাঁরা রয়েছেন যাঁরা তোমাদের পায়খানা ও সহবাসের সময় ছাড়া কোন অবস্থাতেই তোমাদের থেকে পৃথক হন না। সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁদের থেকে লজ্জা করা ও তাঁদেরকে সম্মান করা।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা যখন বান্দার কোন ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেন তখন রক্ষক ফেরেশতা তা হতে দেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বান্দার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতা থাকেন যিনি তাকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় দানব, মানব, বিষধর প্রাণী এবং সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে পার্থিব বাদশাহ ও আমীরদের আলোচনা যাঁরা প্রহরাধীনে অবস্থান করে থাকেন। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, সমাট বা শাহান্শাহ আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে থাকেন আল্লাহর আমর হতে এবং তারা হচ্ছে আহ্লুশ শিরক ও আহ্লুয যাহির। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। সম্ভবতঃ এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, বাদশাহ ও আমীরদেরকে খেমন সৈন্য প্রহরীরা পাহারা দিয়ে থাকে তেমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লার বান্দাদেরকে পাহারা দিয়ে থাকেন তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ।

তাফসীরে ইবনু জারীরে একটি দুর্বল রিওয়াইয়াতে এসেছে যে, একদা হ্যরত উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে জিজেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বান্দার সাথে কতজন ফেরেশতা থাকেন?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "একজন ডান দিকে থাকেন, যিনি পূণ্য লিখেন এবং তিনি বামদিকে অবস্থানকারী পাপ লেখক ফেরেশতার উপর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। যখন তুমি কোন পূণ্যের কাজ কর তখন ঐ পূণ্য লেখক ফেরেশতা একটির বিনিময়ে দশটি পূণ্য লিখে ফেলেন। পক্ষান্তরে যখন তুমি কোন পাপকার্য কর তখন বাম দিকের ফেরেশতা তা লিখবার জন্যে ডানদিকের ফেরেশতার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডান দিকের ফেরেশতা তখন তাঁকে বলেনঃ "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করবে।" তিন বার তিনি অনুমতি চান। তখন পর্যন্তই যদি সে তওবা না করে তখন ঐ পূণ্য লেখক ফেরেশতা পাপ লেখক ফেরেশতাকে বলেনঃ "এখন লিখে নাও। আল্লাহ তার থেকে আমাদেরকে আরাম দান করুন। সে কতই না নিকৃষ্ট সঙ্গী। সে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি খেয়াল রাখে না এবং আমাদের থেকে লজ্জা করে না।" আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

مَايَلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلَّا لَدُيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ـ

অর্থাৎ "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (৫০ঃ ১৮) আর দু'জন ফেরেশতা তোমার সামনে ও পেছনে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "মানুষের সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে।" আর একজন ফেরেশতা তোমার মাথার চুল ধরে রয়েছেন। যখন তুমি আল্লাহর সামনে বিনয় ও নীচতা প্রকাশ কর তখন তিনি তোমার মর্যাদা উচ্চ করে দেন। আর যখন তুমি আল্লাহর সামনে অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ কর তখন তিনি তোমার মর্যাদা কর তখন তিনি তোমার মর্যাদা কর তখন

করেন। দু'জন ফেরেশতা তোমার ওষ্ঠের উপর রয়েছেন। তুমি যে দর্মদ আমার উপর পাঠ করে থাকো তিনি তা হিফাযত করেন। একজন ফেরেশতা তোমার মুখের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যেন সর্প ইত্যাদির ন্যায় কোন কিছু গলায় চলে না যায়। দু'জন ফেরেশতা তোমার চোখের উপর রয়েছেন। অতএব এই দশজন ফেরেশতা প্রত্যেক বনী আদমের সাথে রয়েছেন। দিনের ফেরেশতা আলাদা এবং রাতের ফেরেশতা আলাদা। এভাবে প্রত্যেক লোকের সাথে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে বিশজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। আর এদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সারা দিন ইবলীস কর্মব্যস্ত থাকে এবং রাত্রে এ কাজে লেগে থাকে তার সন্তানের। "১

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসেবে রয়েছে একজন জ্বিন ও একজন ফেরেশতা।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আপনার সাথেও কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাা, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া কিছুই হুকুম করে না।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে) কোন কোন কিরআতে مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এর স্থলে بِامْرِ اللّٰهِ এর স্থলে بِامْرِ اللّٰهِ রয়েছে। হযরত কা'ব (রঃ) বলেন যে, বনী আদমের জন্যে যদি প্রত্যেক নরম ও শক্ত খুলে যায় তবে অবশ্যই প্রতিটি জিনিস সে নিজেই দেখতে পাবে। আর যদি আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে এই রক্ষক ফেরেশতাগুলি নিযুক্ত না থাকেন যাঁরা পানাহার ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করে থাকেন তবে আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই ছিনিয়ে নেয়া হবে। আবু উমামা (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা রয়েছেন যারা ভাগ্যে লিখিত ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিপদ-আপদ তার থেকে দূর করে থাকে।

১. এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে জারীরে কিনানা' আল আদাভী (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম একাকী এটা তাখরীজ করেছেন।

আবু মাজায (রঃ) বলেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক হযরত আলীর (রাঃ) নিকট আগমন করে তাঁকে নামাযে মশগুল দেখতে পান। অতঃপর তাঁকে তিনি বলেনঃ "মুরাদ গোত্রের লোক আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুতরাং আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন।" এ কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার হিফাযতের জন্যে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তকদীরে লিপিবদ্ধ ছাড়া কোন বিপদাপদ তাঁরা তার প্রতি আপতিত হতে দেন না। জেনে রেখো যে, 'আজল' একটা মযবুত দুর্গ ও উত্তম ঢাল স্বরূপ।"

কেউ কেউ বলেছেন যে, يَحْفَظُونَهُ مَنْ اَمْرِ اللَّهِ এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাকে তাঁর আমর থেকে হিফাযত করে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা যে ঝাড় ফুঁক করে থাকি তা কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরের পরিবর্তন ঘটাতে পারে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ওটা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।"

ইবরাহীম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের কোন এক নবীর কাছে আল্লাহ তাআ'লা ওয়াহী করেনঃ "তোমার কওমকে বলে দাওঃ যে গ্রামবাসী বা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে করতে তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের আরামের জিনিস গুলিকে তাদের থেকে দূর করে দিয়ে ঐ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন করেন যেগুলি তাদের কষ্টের ও দুঃখের কারণ হয়।"

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

(নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়।

এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবি শায়বার (রঃ) 'সিফাতৃল আরশ' নামক গ্রন্থে এই রিওয়াইয়াতটি মারফ্' রূপেও এসেছে।

উমাইর ইবনু আবদিল মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা কৃফার (মসজিদের) মিম্বরের উপর হতে হযরত আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে নীরবতা অবলম্বন করলে তিনি কথা বলতে শুরু করতেন। আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার উত্তর দিতেন। এক দিন তিনি আমাকে বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "আমার ইয্যত ও জালাল এবং আমার আরশের উচ্চতার শপথ! যে গ্রামবাসী বা যে গৃহবাসী আমার নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ার পর তা পরিত্যাগ করতঃ আমার আনুগত্যের কাজে লেগে পড়ে, আমি তখন আমার শাস্তি ও কষ্ট তাদের থেকে সরিয়ে নিয়ে আমার রহ্মত ও সুখ তাদের উপর অবতীর্ণ করে থাকি।"

১২। তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজ্ঞলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

১৩। বজ্ব নির্ঘোষ ও ফেরেশ্তাগণ
সভরে তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং
তিনি বজ্বপাত করেন এবং
যাকে ইচ্ছা ওটা ঘারা আঘাত
করেন; তথাপি ওরা আল্লাহ
الِلُونَ فِي اللّهِ সম্বন্ধে বিতভা করে; যদিও

١٢- هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ التَّقَالَ ٥

١٧- وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَدُمِدِهِ

وَالْمَلْزِكَةُ مِنْ خِينَفَتِهِ وَيُرْسِلُ
الصَّوَاعِقَ فَيرُصِيْبُ بِهَا مَنْ

يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ عَ

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ثَ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, বিদ্যুৎও তাঁরই নির্দেশাধীন। একটি লোক হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) বিদ্যুৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে তাকে বলেনঃ "বিদ্যুৎ হচ্ছে পানি।" পথিক ওটা দেখে কষ্ট ও বিপদের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি

১. এ হাদীসটি গারীব-এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

বরকত ও উপকার লাভের আশায় জীবিকার আধিক্যের লোভ করে। ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে থাকে যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ বজ্রও তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।" বানু গিফার গোত্রের একজন শায়েখ নবীকে (সঃ) বলতে ওনেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে।

্সম্ভবতঃ কথা বলা দারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সা'দ ইবনু ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বদ্ধা। মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম (রঃ) বলেন "আমরা খবর পেয়েছি যে, বিদ্যুৎ হচ্ছে একজন ফেরেশতা যার চারটি মুখ রয়েছে। একটি মানুষের মত, একটি বলদের মত, একটি গাধার মত এবং একটি সিংহের মত। সে যখন লেজ নাড়ে তখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।"

সা'লিম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) যখন বছ্র ধ্বনি শুনতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দারা নিপাত করবেন না এবং আপনার আযাব দারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপন্তা দান করুন।"<sup>২</sup>

১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিথী (রঃ) ও ইমাম বৃখারী (রঃ) এটাকে কিতাবৃল আদাবে রিওয়াইয়াত করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) স্বীয় 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২ু এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে নিম্নের দু'আটি রয়েছেঃ

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

অর্থাৎ "আমি ঐ সত্ত্বার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে বজ্র।" হযরত আলী (রাঃ) বজ্র ধ্বণি শুনে পাঠ করতেনঃ الشَبْحَانَ مَنْ سُبُحَانَ مَا إِنَا سُبُعُونَ مُنْ سُبُحُونَ مُنْ سُبُحُانَ مَنْ سُبُحَانَ مَنْ سُبُعُونَ مُنْ سُبُحُونَ سُبُعُونَ مُنْ سُبُعُونَ مُنْ سُبُعُونَ مُنْ سُبُعُونَ مُنْ سُبُعُونَ مُنْ سُبُعُونَ مُنْ سُلِكُمْ سُلِكُ سُلِكُمْ سُلِكُ إِلَيْكُونَ مُنْ سُلِكُمْ سُلِكُمْ سُلِكُ مُنْ سُلِكُمْ سُلِكُمْ لَا لَعْلَالِكُمْ سُلِكُمْ لَعُلَالًا لَعْلَالِكُمْ سُلِكُمْ لَا لَعْلَالِكُمْ لَعْلَالِكُمْ لَا لَعْلَالِكُمْ سُلِكُمْ لَا لَعْلَالِكُمْ لَعْلَالِكُمْ لَا لَعْلَالِكُمْ لَا سُلِكُمْ لَا لَا لَعْلَالِكُمْ لَالْكُمْ لَا لَالْكُولُ لِلْكُمْ لَالِكُمْ لَالْكُمْ لَالْكُمْ لِلْكُولُ لِلْكُمْ لَالِكُمْ لَالِهُ لَالْكُمْ لَالِهُ لَلْكُمْ لَالْكُمْ لَالِكُمْ لَالْكُمْ لَالْكُمْ لَالِكُمْ لَلْكُمْ لَالِكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَالِكُمْ لَالِكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَالِكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمُ لِلْكُمْ لِلْكُلُولُكُمْ لَلْكُلُولُكُمْ لِلْكُل

ইবনু আবি যাকারিয়া (রাঃ) বলেন যে, বজ্ব ধ্বনি শুনে যে ব্যক্তি سُبُحَان পাঠ করে তার উপর বিদ্যুৎ পতিত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বজ্ব ধ্বনি শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেনঃ

سَبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

অর্থাৎ "আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজ্বনির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে যাঁর সংপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে।" আর তিনি বলতেন যে, এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্যে বড় সন্ত্রাসের ব্যাপার রয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মহা মহিমানিত প্রতিপালক বলেনঃ 'যদি আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করতো তবে আমি অবশ্যই তাদের উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শুনাতাম না'।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'বজ্র ধ্বনি শুনে তোমরা আল্লাহর যিকর করবে। কেননা, আল্লাহর কসম! আল্লাহর যিকরকারীর উপর বজ্র পতিত হয় না।"

এটা ইমাম মা'লিক (রঃ) তার মূজান্তা এবং ইমাম বৃখারী (রঃ) কিতাবুল আদাবে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

"তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দারা আঘাত করেন।" এ জন্যেই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় খুব বেশি বিজলী পড়বে। এমনকি কোন লোক তাদের কওমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করবেঃ "সকালে কার উপর বিজলী পড়েছে?" তারা উত্তরে বলবেঃ "অমুকের উপর অমুকের উপর।"

এই আয়াতের শানে নুযূলে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে একবার আরবের এক অহংকারী সরদারকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করেন। লোকটি তখন তার নিকট গমন করে এবং তাকে বলেঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" সে একথা ওনে লোকটিকে বলেঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে? এবং আল্লাহ কে? তিনি কি সোনার, না রূপার, না তামার (তৈরী)?" দূতটি তখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে ফিরে আসলো এবং বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, সে একজন অহংকারী লোক! সে আমাকে এরূপ, এরূপ বলেছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেনঃ "তুমি তার কাছে দিতীয়বার যাও।" সে গেল এবং সে তাকে ঐ কথাই বললো। সুতরাং সে এবারও রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট ফিরে আসলো এবং বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আপনাকে খবর দিয়েছিলাম যে, সে এর থেকে বেপরোয়া"। রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেনঃ "তুমি তার কাছে আবার ফিরে যাও এবং ডেকে আন।" সুতরাং সে তৃতীয়বার তার কাছে ফিরে গেল। এবারও লোকটি পয়গাম শুনে ঐ উত্তরই দিতে শুরু করলো। এমন সময় এক খন্ড মেঘ তার মাথার উপর এসে গেল। বজ্র ধ্বনি হলো এবং তার উপর বিজলী পড়ে গেল। ফলে তার মাথার খুলী (মাথার উপরিভাগ উড়ে) গেল। ঐ সময় এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয়।<sup>২</sup>

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু ইয়ালা আল মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বলেঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমাকে আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে খবর দিন! তিনি কিসের তৈরী? তিনি কি তামার তৈরী, না মুক্তার তৈরী, না ইয়াকৃতের তৈরী?" তার প্রশ্ন তখনও পূর্ণ হয়নি অকস্মাৎ আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পতিত হলো এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।

কাতাদা' (রঃ) বলেনঃ বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কুরআন কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) নুবওয়াতকে অস্বীকার করে। ঐ সময়ই আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পতিত হয় এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াতের শানে নুযুলে আ'মির ইবনু তুফাইল ও আরবাদ ইবনু রাবীআ'র কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু'টি আরবের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তারা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ "আমরা এই শর্তে আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাদেরকে আপনার কাজের (নুবওয়াতের) অর্ধেক শরীক করবেন।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সূতরাং তারা নিরাশ হয়ে যায়। তখন অভিশপ্ত আ'মির বলেঃ "আল্লাহর কসম! আমি সারা আরবকে সৈন্য দ্বারা ভর্তি করে দেবো।" তার একথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে এ সময় দিবেন না।" অতঃপর তারা দু'জন মদীনায় অবস্থান করতে থাকলো, উদ্দেশ্য এই যে, সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহকে (সঃ) হত্যা করে ফেলবে। ঘটনাক্রমে একদিন তারা সুযোগ পেয়ে গেল। একজন সামনে থেকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো। অন্য জন তরবারী নিয়ে পেছনে এসে গেল। কিন্তু সেই প্রকৃত রক্ষক তাঁকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন। তখন তারা এখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল। তারা হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। আরববাসীকে তারা তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করলো। ঐ অবস্থাতেই আরবদের উপর আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পড়ে তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিলো। আর আ'মির প্লেগরোগে আক্রান্ত হলো এবং তাতেই সে মারা

গেল। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআ'লা وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ (অর্থাৎ তিনি বজ্রপাত করেন فَيُصِيبُ بِهَا مَنُ يَّشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ، এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহর সম্বন্ধে বিতন্তা করে) এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবাদের ভাই লাবীদ ইবনু রাবীআ' নিম্নের পংক্তিতে শোকগাঁথা গেয়েছেঃ

অর্থাৎ "আরবাদের ব্যাপারে আমি মৃত্যুকে ভয় করছি, তবে আমি তার ব্যাপারে সিমাক ও আসাদ তারকা দ্বয়ের কুলক্ষণকে ভয় করি না। যুদ্ধের দিনের বাহাদুর ঘোড় সওয়ারের ব্যাপারে বজ্র ও বিদ্যুৎই আমাকে ব্যথিত করেছে।"

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, আ'মির বলেছিলঃ "যদি আমি মুসলমান হই তবে কি পাবাে?" উত্তরে রাসূলুলাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি মুসলমান হলে অন্যান্য মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছে তোমারও সেই অবস্থাই হবে।" সে তখন বলেঃ "তা হলে আমি মুসলমান হবাে না। যদি আমি আপনার পরে এই আমরের (নুবওয়াতের) অধিকারী হই তবেই আমি এই দ্বীন (ইসলাম) কবুল করবাে।" রাসূলুলাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা তোমার জন্যেও হতে পারে না এবং তোমার কওমের জন্যেও হতে পারে না। হাঁ, তবে তুমি ইসলাম কবুল করলে আমার অশ্বারোহী বাহিনী তোমাকে সাহায্য করবে।" একথা শুনে সে বলেঃ "আমার এর প্রয়োজন নেই। এখনও নজদের অশ্বারোহী বাহিনী আমার আশ্রয় স্থল হিসেবে রয়েছে। আমাকে আপনি যদি কাঁচা পাকার মালিক করে দেন তবে আমি ইসলাম কবুল করবাে।" রাসূলুলাহ (সঃ) বললেনঃ "না (তা হবে না)।" সুতরাং তারা দু'জন তাঁর নিকট হতে চলে গেল। আ'মির বলতে লাগলােঃ "আল্লাহর কসম! আমি মদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরােধ করবাে।" রাসূলুলাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তামার এ

ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেবেন না।" এখন তারা দু'জনে পরামর্শ করলো যে, তাদের একজন রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং অপরজন এই সুযোগে তাঁকে তরবারী দারা হত্যা করে ফেলবে। তারপর তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর কেঃ খুব বেশী হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আগ মন করে। আ'মির তাঁকে বলেঃ 'আপনি এখানে একটু আসুন। আপনার সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।" তার একথা ভনে তিনি তার কাছে উঠে আসলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাস্লুল্লাহর (সঃ) সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা গুনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত রাখে। ওটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার হাত অবশ করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে পারলো না। যখন বেশ দেরী হয়ে গেল এবং পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসলেন। অতঃপর তারা দু'জন মদীনা হতে প্রস্থান করে এবং 'হাররা রা'কিম' স্থানে পৌছে থেমে যায়। কিন্তু হযরত সা'দ ইবনু মুআ'য্ (রাঃ) এবং হযরত উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) সেখানে পৌছেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেন। তারা সেখান হতে বের হয়ে 'রকম' নামক স্থানে পৌছা মাত্রই আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পড়ে যায় এবং সেখানেই তার জীবন লীলা শেষ হয়ে যায়। আ'মির সেখান থেকে পলায়ণ করে। 'খুরায়েম' নামক স্থানে পৌছা মাত্রই সে প্লেগের ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে রাত্রি যাপন করে। কখনো কখনো সে তার ঘাড়ের ফোঁড়া স্পর্শ করতো এবং সবিস্ময়ে বলতোঃ "এটা তো সেই ফোঁড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাবো! যদি আমি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তবে কতই না ভাল হতো।" শেষ পর্যন্ত সে সেখানে থাকতে পারলো না। তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে সেখান থেকে বিদায় নিলো। কিন্তু পূথেই সে ধাংস হয়ে গেলো। তাদের ব্যাপারেই وَمَالَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ राज اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انتَى आब्वार जाजा ना

(১৩ঃ ৮-১১) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) হিফাযত করার বর্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতন্ডা করে। তারা তাঁর মর্যাদা ও একত্ববাদকে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী। সুতরাং এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতইঃ

وَمُكَرُوا مُكَرَادٌ مُكَرَنا مُكُرًا وَ هُمْ لا يَشْعَرُونَ ـ

অর্থাৎ "তারা চরমভাবে চক্রান্ত করলো এবং আমিও উত্তম কৌশল করলাম, অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারলো না। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর, তাদের চক্রান্তের ফল কি দাঁড়ালো! আমি তাদেরকে এবং তাদের সমস্ত কওমকে ধ্বংস করে দিলাম।" (২৭ঃ ৫০)

طُو َ شُدِيْدُ الْمِحَالِ এর ভাবার্থ হযরত আলীর (রাঃ) মতেঃ "তিনি কঠিনভাবে পাকড়াওকারী।" আর হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ "তিনি ভীষণ শক্তিশালী।"

১৪। সত্যের আহ্বান তাঁরই; যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে তারা কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌছবার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিক্ষল।

١٤- لَهُ دَعُسُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَذْعُونَ مِنَ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ إِلَى الْمَاءِ لِيسَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكِفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ٥ فِي ضَلْلٍ ٥

হযরত আলী ইবনু আবি তা'লিব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর জন্যে সত্য আহবান। এর দ্বারা একত্বাদকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির (तः) বলেন যে, এর দারা الله الله ভিদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন কোন লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, পানি নিজে নিজেই তার মুখে পেঁছে যাবে। কিন্তু এরপ কখনো হতে পারে না। অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে, তাদের আশা তারা পূর্ণ করতে পারবে না। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যেমন কেউ যদি তার হস্তের মুষ্ঠিতে পানি আটকে রাখে তবে এ পানি তার মুষ্ঠির মধ্যে আটকে থাকবে না। সুতরাং بَاسِط এর অর্থ قابض হবে। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ

فَإِنِّي وَإِنَّاكُمْ وَشُوْقًا إِلَيْكُمْ بِكَقَابِضِ مَا رٍ لَمْ تُسْقِهُ أَنَامِلُهُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি ও তোমরা এবং তোমাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপন হস্ত মুর্চিতে পানি আটককারীর মতো, তার অঙ্গুলিগুলি তাকে পানি পান করায় না।" অন্য একজন বলেনঃ

فَأَصْبَحَتْ مِمَّا كَانَ بَينِي وَبَيْنَهَا مِنَ الْوَدِّ مِثْلَ الْقَابِضِ الْمَاءِ بِالْيَدِ

অর্থাৎ "আমার মধ্যে ও তার মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ছিল তা হয়ে গেল হাতে পানি আটককারীর মত।" সুতরাং যেমন মুষ্ঠিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত প্রসারিতকারী পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বঞ্চিতই থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবে না। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছু তাঁর সামনে বিনয়াবনত। তাঁর সামনে সবাই বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করে। মু'মিনরা খুশী মনে এবং কাফিররা বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হয়। তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে।

শব্দির أَصِيل শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে দিনের শেষ ভাগ। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

اَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْ يَتَفَيَّوا ظِالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَائِلِ اللهُ مَنْ شَيْ يَتَفَيَّوا ظِالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَائِلِ اللهُ مَا يَكُونُ وَ الشَّمَائِلِ اللهِ وَ هُمْ دُخِرُونَ -

অর্থাৎ "তারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ছায়া ডানে, বামে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সিজদা করে এবং নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে?" (১৬ঃ ৪৮)

১৬। বলঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলঃ তিনি আল্লাহ; বলঃ তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ পরিবর্তে করছো আল্লাহর অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বলঃ অন্ধ ও চক্ষুত্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি 🖏 اًمُ هَلُ تَسُـتُوى الظُّلُمَتُ এক? তবে কি তারা আল্লাহর اُمْ جَـعُلُوا لِلَّهِ شُـرَكَ এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্ৰান্তি ঘটিয়েছে? বলঃ আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা: তিনি ورُ وَ الواجدُ الْقَهَّارُ ٥ এক, পরাক্রমশালী।

আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। এই মুশরিকরাও এর স্বীকারুক্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের প্রতিপালক ও পরিচালক আল্লাহ তাআ'লাই বটে। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় লেগে পড়েছে। অথচ তারা সবাই আল্লাহ তাআ'লার অক্ষম বান্দা। তারা এতো অক্ষম যে, নিজেদেরই লাভ ও ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিকরা এবং আল্লাহর উপাসক বান্দা এক সমান হতে পারে না। এরা তো অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে। যতটা পার্থক্য রয়েছে অন্ধ ও চক্ষুম্মানের মধ্যে এবং অন্ধকার ও আলোর মধ্যে, ততটা পার্থক্য রয়েছে এই দু'দলের মধ্যে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ "এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি তাদের কাছে কোন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা? যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যেরা? অথচ এইরূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, তাঁর সমকক্ষ এবং তাঁর মত কেউই নেই। তিনি উযীর, শরীক, সন্তানাদি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এসব থেকে তাঁর সত্ত্বা বহু উর্ধে। এটা তো মুশরিকদের চরম নির্বৃদ্ধিতা যে, তারা তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট দাস মনে করা সত্ত্বেও তাদের উপাসনা করতে রয়েছে। (হঙ্জের সময়) 'লাকায়েক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলেঃ "হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারীত্বে রয়েছে। আর যে জিনিসের তারা মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই।" কুরআন কারীমের অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

مَا نَعَبِدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থাৎ "আমরা শুধু মাত্র এ জন্যেই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে।" (৩৯ঃ ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছেঃ "তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউই তাঁর কাছে মুখ খুলতে পারবে না। আকাশের ফেরেশতা মন্ডলীও তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে কোন সুপারিশ করতে পারবে না।"

কুরআন পাকের এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا َاٰتِى الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ـ لَقَدْ اَحُصْهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ـ وَ كُلُّهُمْ اٰتِیْهِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فَرُدًا ـ

অর্থাৎ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিন ওদের সকলেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে। (১৯৪৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ তাআলার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে অপরের ইবাদত করা চরম নির্বৃদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবে না তো কি হবে? আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাস্লদের ক্রম পরম্পরা জারী রেখেছেন। সবাই মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহর এক এবং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতায় লেগে পড়েছে। ফলে তাদের উপর শান্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যুলুম নয়। তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না।

১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ
করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ
ওদের পরিমাণ অনুযায়ী
প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার
উপরিস্থিত আবর্জনা বহন
করে, এইভাবে আবর্জনা
উপরিভাগে আসে যখন
অলংকার অথবা তৈজসপত্র
নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে
উত্তপ্ত করা হয়; এইভাবে
আল্লাহ সত্য ও অসত্যের
দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; যা

۱۷ – اَنْزُلَ مِنَ السَّمَا ، مَا ، وَ الْنَوْدَ الْسَّمَا ، مَا ، فَسَالُتُ اَوْدِيَةٌ بِلْقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّمِيلُ وَيَدُ الْقَدِيمَا وَهَمِمَّا السَّمِيلُ وَيَدُ الْبِيمَا وَهَمِمَّا السَّمُونُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَيغَا ، وَلَيْهَ إِنَّ اللَّهُ النَّحَقَ وَالْبَاطِلُ وَلَيْهَ وَلَيْهَ وَلَيْهَ وَلَيْكَ اللَّهُ النَّحَقَ وَالْبَاطِلُ وَلَيْكَ اللَّهُ النَّحَقَ وَالْبَاطِلُ وَلَيْكَ اللَّهُ النَّحَقَ وَالْبَاطِلُ وَلَا اللَّهُ النَّحَقَ وَالْبَاطِلُ وَالْمَاطِلُ أَلَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْعَرَقُ وَالْبَاطِلُ وَالْمَاطِلُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْعُلْمُ الْعُولَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولَالَهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়, এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

مُا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَـمُكُثُ فِى الْاَرْضِّ كَـنْلِكَ يَضُـرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالُ ٥ُ

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের অস্থায়ীত্বের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআ'লা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝরণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। কানটায় কম এবং কোনটায় বেশি। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও ওগুলির তারতম্যের। কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশী রাখে এবং কোনটা কম রাখে। পানির স্রোতের মুখে ফেনা উত্থিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সোনা, রূপা, লৌহ এবং তামার। এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয়। এগুলিতে তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দারা বরতন, ভাঁড় ইত্যাদি তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় এগুলিতেও ফেনা জাতীয় জিনিস উত্থিত হয়। যেমন এ'দুটি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে বাতিল, যা কখনো কখনো হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাঁটাই হয়ে যায় এবং হক পৃথকভাবে थिक यात्र। यमन, পानि थिक कमा मृत रुख शिल जा भित्रिकात रुख থেকে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তার থেকে খুট বা জালকে পৃথক করে দেয়া হয়, তখন সোনা, রূপা, পানি ইত্যাদি ঘারা দুনিয়াবাসী উপকার লাভ করে থাকে এবং ওগুলির উপর যে খুট ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম নিশানাও আর বাকী থাকে না। আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে বুঝবার জন্যে কতই না পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেন মানুষ চিন্তা করে ও অনুধাবন করতে পারে। যেমন তিনি বলেনঃ "এই সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্যে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু জ্ঞানীগণ ছাড়া কেউই তা অনুধাবন করে না।"

পূর্ববর্তী কোন গুরুজন যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কেননা, তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশূন্য লোকদের জন্যেই শোভা পায়।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রথম দৃষ্টান্তে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী। কতকগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নিরর্থক। পূর্ণ বিশ্বাসই পুরোপুরিভাবে উপকার পৌছিয়ে থাকে।

"زُيُد" भक षाता সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নিরর্থক ও বাজে জিনিষ। বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিষ। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগুনে তাপ দিলে খুট বা নকল জিনিষ পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিষ বাকী থেকে যায়, তেমনই আল্লাহ তাআ'লার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখাত। সুতরাং যেমনভাবে পানি থেকে যায় এবং তা পান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যেমনভাবে খাঁটি সোনা, রূপা ইত্যাদি থেকে যায় এবং অলংকার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যেমনভাবে তামা, লোহা ইত্যাদি থেকে যায় এবং তার থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র নির্মিত হয়, তেমনিভাবে ভাল ও খাঁটি আমলও আমলকারীকে উপকার পৌছিয়ে থাকে এবং তা চিরস্থায়ী থাকে। হিদায়াত ও হকের উপর যে আমল করে সেই লাভবান হয়। যেমন আগুনে তাপ দেয়া ছাড়া লোহা দ্বারা ছুরি, তরবারী ইত্যাদি তৈরি করা যায় না অনুরূপভাবে মিথ্যা, সন্দেহ এবং লোক দেখানোযুক্ত আমল মহান আল্লাহর কাছে ফলদায়ক হতে পারে না। কিয়ামতের দিন বাতিল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং হকের উপর আমলকারী লাভবান হবে। সূরায়ে বাকারার প্রারম্ভে মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি পানির এবং একটি আগুনের। সূরায়ে নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি মরিচীকার এবং আর একটি সমূদ্রের তলদেশের অন্ধকারের। গ্রীম্বকালে দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে তরঙ্গায়িত সমূদ্রের পানি বলে মনে হয়। এ জন্যেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছেঃ "কিয়ামতের দিন ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমরা কি চাও?" উত্তরে তারা বলবেঃ "আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই।" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা ফিরে যাচ্ছ না কেন?" এ কথা ওনে তারা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির

বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় তদ্রুপ তারা সেখানে দেখতে পাবে (এবং পানি মনে করে দৌড়িয়ে যাবে, কিন্তু গিয়ে দেখবে যে, ওগুলো পানি নয়, বরং বালু। তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসবে)।" দিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

অর্থাৎ 'অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ।" (২৪ঃ ৪০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে হিদায়াত ও জ্ঞানসহ আল্লাহ তাআ'লা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহন করে নিয়েছে, ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে তৃণলতা ও উদ্ভিদ জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে শোষণ যোগ্য, যা পানি আটকিয়ে রাখে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা জনগণের উপকার সাধন করেন। তারা ঐ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্তুকে পান করায় এবং জমিতে সেচন করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি। না তাতে পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তার উপকার সাধান করেছে। সেনিজে ইল্ম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ জন্যে মাথাও ঘামায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি। সুতরাং সে হচ্ছে ঐ কংকরময় ভূমির ন্যায়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগুলিকে আলোকিত করলো তখন পতঙ্গগুলি ঐ আগুনে পড়তে শুরু করলো এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগলো। লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকলো, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকলো। ঠিক এরপই দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের। আমি তোমাদের কোমর ধরে

তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছি এবং বলছি যে, আগুণ থেকে দূরে সরে যাও। কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছোনা। বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগুনেই ঝাপ দিচ্ছ।"

১৮। মঙ্গল তাদের যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকতো তবে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করতো; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহারাম হবে তাদের আবাস, ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

۱۸ - لِلَّذِيْنَ اسَّتَ جَابُواْ لِرَبِهِمُ الْحُسُنَى وَ الَّذِيْنَ لَمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَثَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدُوا بِهِ اُولِيْكَ لَهُمْ سُوءُ الْجِسَابِ الْمَ

আল্লাহ তাআ'লা পূণ্যবান ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) মান্যকারী, তাঁদের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি বলেছেনঃ "যুলুমকারীকে আমরা সত্ত্বই শান্তি প্রদান করবো, অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তিনি তাকে জঘন্য শান্তি প্রদান করবেন। আর যে ভাল কাজ করবে, তার জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবো।" আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেনঃ "যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্যে উত্তম বিনিময় রয়েছে এবং অতিরিক্তও রয়েছে।" আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ "যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না অর্থাৎ তাঁর

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এই দু'জনও তাদের 'সহীহ' গ্রন্থে এটা তাখরীন্ধ করেছেন। এভাবে হাদীসেও আগুন ও পানি এ দুটির দৃষ্টান্ত এসে গেল।

আনুগত্য স্বীকার করে না, তারা কিয়ামতের দিন এমন শান্তি দেখবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে তারা তাদের মুক্তিপণ হিসেবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরো ঐ পরিমাণ হয় তবুও, কিন্তু কিয়ামতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, না বিনিময় গ্রহণ করা হবে।" সেদিন তাদের পুজ্খানুপুজ্খরূপে বিচার করা হবে। একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা' বলেনঃ "জাহান্নাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল!"

১৯। তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই। ١٩- اَفُمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اَنْزِلَ اِلْيُكَ
مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنَ هُوَ اَعْمَى 
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْالْبَابِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকে না, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও আনুকূল্যকারী মনে করে, সব খবরকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তোমার সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে, আর দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তি, অন্তর্চম্মু অন্ধ, মঙ্গল বুঝেই না এবং বুঝলেও মানে না ও বিশ্বাস করে না, এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে! কখনো না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।" এই ঘোষনা এখানেও দেয়া হয়েছে যে, এ দু'জন সমান নয়। কথা এই যে, বুদ্ধিমান ও বিবেকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

२०। यात्रा आञ्चार्ट्स थम्ख اللهِ २०। यात्रा आञ्चार्ट्स थम्ख अत्रीकात त्रका करत এবং وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمَيْثَاقَ ﴿ وَالْمِيْثَاقَ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ ع

২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুপ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২। আর যারা তাদের
প্রতিপালকের সম্ভুষ্টি লাভের
জন্যে থৈর্য ধারণ করে, নামায
সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি
তাদেরকে যে জীবনোপকরণ
দিয়েছি তা হতে গোপনে ও
প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা
ভাল হারা মন্দ দ্রীভূত করে,
তাদের জন্যে শুভ পরিণাম।

২৩। স্থায়ী জান্না ত, তাতে তারা
প্রবেশ করবে এবং তাদের
পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও
সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা
সংকর্ম করেছে তারাও এবং
কেরেশ্তাগণ তাদের কাছে
হাজির হবে প্রত্যেক দর্যা
দিয়ে।

২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবেঃ
তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো
বলে তোমাদের প্রতি শান্তি!
কতই না ভাল এই পরিণাম।

٢١- وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ٥ ٢٢- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُه رُبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلْوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزْقُنْهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيـَةً ويدرون بالحسنة السيت رُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٥ أُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٥ ٢٣- جَنْتُ عَــُدْتِ يَّدُخُلُونَهُــَا وَمُنْ صَلَحَ مِنَ أَبَائِهِمَ وَٱزْوَاجِهِم وَذُرِيِّتِهِمْ وَالْمَلْئِكَةُ يَدُخُلُونَ

عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ 5 ٢٤- سَلْمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدَّارِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যাঁরা আখেরাতে বেহেশ্তের মালিক হবেন এবং দুনিয়াতেও যাঁদের পরিণাম হবে অতি উত্তম। তাঁরা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায় কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, কথা মিথ্যা বলবে এবং আমানতে খিয়ানত করবে। আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী মু'মিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তাঁরা আত্মাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলো করে থাকেন।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ 'তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে' অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করে এবং অসৎ কার্য পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই। তাঁরা আখেরাতের কঠোর হিসাবকে ভয় করেন। এ জন্যেই তাঁরা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কার্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তাঁরা কোন সময়ই পরিত্যাগ করেন না। সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআ'লার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। হারাম কাজ এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাঁদেরকে আকর্ষণ করলেও তাঁরা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আখেরাতের সওয়াবের কথা স্বরণ করে এবং আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা নামাযের পূর্ণব্ধপে হিফাযত করেন। রুকু' ও সিজদার সময় শরীয়ত অনুযায়ী বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে থাকেন। আল্লাহ যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকেন। দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক বা দূর সম্পর্কীয় হোক, তাদের বরকত থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন না। গোপনে ও প্রকাশ্যে, সময়ে-অসময়ে তাঁরা আল্লাহর পথে খরচ করে থাকেন। তাঁরা মন্দকে ভাল দারা এবং শক্রতাকে বন্ধুত্ব দারা দূরীভূত করে থাকেন। কেউ তাঁদের সাথে অসদাচরণ করলে তাঁরা তার সাথে সদাচরণ করেন। তাঁদের সামনে কেউ মন্তক উত্তোলন করলে তাঁরা মন্তক অবনত করেন। তাঁরা অন্যদের যুলুম সহ্য করে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। কুরআন কারীমের শিক্ষা হচ্ছেঃ "মন্দকে ভাল দারা দূরীভূত কর, তাহলে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে যে শক্রতা ছিল তা দূর হয়ে গিয়ে এমন হবে যে, সে

যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ধৈর্যশীল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই এই মর্যাদা লাভ করে থাকে।" এই রূপ লোকদের জন্যেই উত্তম পরিণাম রয়েছে।

সেই উত্তম পরিণাম এবং উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম 'আদন'। তাতে মিনার ও কক্ষরয়েছে। তাতে রয়েছে পাঁচ হাযার দরযা। প্রত্যেক দর্যার উপর পাঁচ হাযার ফেরেশতা রয়েছেন। ঐ প্রাসাদটি নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের জন্যে নির্দিষ্ট। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এটা জান্নাতের শহর। এতে থাকবেন নবীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। তাদের আশে পাশে অন্যান্য লোকেরা থাকবেন। ওর চতুর্দিকে অন্যান্য বেহেশ্ত রয়েছে। ওখানে তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকেও তাঁদের সাথে দেখতে পাবেন। তাঁদের সাথে থাকবেন তাঁদের মু'মিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন। তাঁরা সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাঁদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাঁদের মধ্যে কারো কারো আমল যদি তাঁকে ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌছাবার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌছিয়ে দেবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে" এবং তাদের সন্তানরা ঈমানের মাধ্যমে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে মিলিত করবো।" (৫২ঃ ২১)

তাঁদেরকে মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্যে সদাসর্বদা প্রত্যেকটি দর্যা দিয়ে ফেরেশতাগণ যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তাআ'লার একটি নিয়ামত। এর ফলে তাঁরা সব সময় খুশী থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটা ফেরেশতাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তাঁরা শান্তির ঘরে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সংস্পর্শে থাকতে পাবেন। এতে তাঁরা নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করবেন।

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে জিজ্জেস করেনঃ "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ" আল্লাহও সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ–আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতো। যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। রহমতের ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ "যাও, তাদেরকে মুবারকবাদ দাও।" ফেরেশতাগণ বলবেনঃ "হে আল্লাহ! আমরা আপনার আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলুক। আপনি কি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করবো এবং মুবারকবাদ জানাবো?" উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "এরা হচ্ছে আমার সেই বান্দা যারা তথু আমারই ইবাদত করতো, আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করে নাই, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ–আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এতদ্সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও কৃতজ্ঞ থেকেছে।" -তখন ফেরেশতারা তাড়াতাড়ি অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে দৌড দিবেন। এদি ক ওদিকের প্রত্যেক দরুষা দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং সালাম করে তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বপ্রথম যে সব লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে দরিদ্র মুহাজিররা। তারা কষ্ট ও বিপদ—আপদের মধ্যে পতিত ছিল। যখনই তাদেরকে যে হকুম করা হয়েছে তখনই তারা তা পালন করেছে। বাদশাহদের কাছে তাদের প্রয়োজন হতো। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তাদের প্রয়োজন পুরা হয় নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতকে সামনে আসতে বলবেন। জান্নাত তখন সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ তাআ'লার সামনে হাজির হবে। ঐ সময় আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করবেনঃ "আমার যে সব বান্দা আমার পথে জিহাদ করতো, আমার পথে যাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো তারা আজ কোথায়া তোমরা এসো, বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও।" ঐ সময় ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এবং আরয করবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এরা কারা যাদেরকে আপনি আমাদের উপরও ফযীলত দান করলেন?" মহামহিমান্তিত আল্লাহ উত্তরে বলবেনঃ "এরা আমার ঐ বান্দা যারা আমার পথে জিহাদ করেছে এবং আমার পথে কষ্ট সহ্য করেছে।" ফেরেশতারা তখন তড়িৎ গতিতে এদিকে ওদিকের দর্যা দিয়ে তাদের কাছে পৌছে যাবেন, তাদেরকে সালাম করবেন এবং মুবারকবাদ জানিয়ে বলবেনঃ "আপনারা আপনাদের ধৈর্য ধারনের কতই না উত্তম বিনিময় লাভ করেছেন।"

আবু উমামা (রাঃ) বলেন ঃ "মু'মিন বেহেশ্তের মধ্যে নিজের আসনের উপর আরামে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সেবক দল সারি সারি ভাবে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে দরজার খাদেমের কাছে ফেরেশতা অনুমতি চাইবেন, তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী খাদেমকে বলবেন। তিনি আবার অন্যকে বলবেন এবং তিনি আবার অপরকে বলবেন। শেষ পর্যন্ত মু'মিনকে জিজ্ঞেস করা হবে। মু'মিন আসার অনুমতি দেবে। এইভাবে একে অপরের কাছে পয়গাম পৌছাবে এবং সর্বশেষ খাদেম ফেরেশতাকে অনুমতি দেবে ও দর্যা খুলে দেবে। ফেরেশতা তখন প্রবেশ করে সালাম করতঃ চলে যাবেন।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক বছরের মাথায় শহীদদের কবরের কাছে আসতেন এবং বলতেনঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থাৎ "তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতই না উত্তম এই পরিণাম।" এইরূপই হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উসমানও (রাঃ) করতেন।

২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়
অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর
তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুর
রাখতে আল্লাহ আদেশ
করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং

٧٠ - وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا مَنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا اللَّهُ بِهَ اَنْ يُوصَلَ

পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যে আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে আছে মন্দ আবাস। وَيُفَسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اولَئِكَ مُومُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءَ الدَّارِ ٥

মু'মিনদের গুণাবলী উপরে বর্ণনা করার পর এখানে ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মু'মিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট। তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন ক্রক্ষেপ করতো, না তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতো, না আল্লাহ তাআ'লার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন খেয়াল রাখতো। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম বড়ই মন্দ। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন তারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন তারা খেয়ানত করে।" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছেঃ "যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে।" এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআ'লার করুণা লাভ করবে না। এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরা হচ্ছে জাহান্নামী দল।

الخ আয়াতের ব্যাপারে আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের মধ্যে ছ'টি অভ্যাস প্রকাশ পায় যখন তারা বিজয়ী হয়। অভ্যাসগুলি হচ্ছেঃ মিথ্যা কথা বলা,ওয়াদা খেলাফ করা, আমানতের খিয়ানত করা, আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, আল্লাহ তাআ'লা যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ন না রাখা এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি ছড়িয়ে দেয়া। আর যখন তারা বিজিত হয় তখন তাদের তিনটি স্বভাব প্রকাশ পায়ঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।

২৬। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত ٢٦- اَللَّهُ يَبَــُسُطُ الرِّزْقَ لِـمَنَّ يَشَاءُ وَيَقَدِّرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاوةِ করেন, কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লুসিত, অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র। الدُّنيا وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنيا فِي الْدُنيا فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٥

এখানে আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করেছেন যে, যার জীবিকায় তিনি প্রশন্ত করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন। আবার যার জীবিকা সংকীর্ণ করার ইচ্ছা করেন সেটাতেও তিনি সক্ষম। এই সব কিছু হিকমত ও ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। কাফিররা দুনিয়াকেই আশ্রয় স্থল মনে করে নিয়েছে। তাই তারা আখেরাত থেকে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা মনে করে নিয়েছে যে, এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই আসল ও ভাল। অথচ প্রকৃত পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে। কিন্তু তাদের কোন অনুভূতিই নেই। মু'মিনরা যে আখেরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখ যোগ্যই নয়। এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিষ। পক্ষান্তরে আখেরাত চিরস্থায়ী ও উত্তম জিনিষ। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ আখেরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বানু ফাহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক এই রূপ যেমন তোমাদের কেউ এই অঙ্গুলীটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ অঙ্গুলীতে কতটুকু পানি উঠেছে তা তো সে দেখতেই পায়।" ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার অঙ্গুলীর পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখেরাতের তুলনায় তেমন)।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত ছাগলের বাচ্চাকে পড়ে থাকতে দেখে রাস্লুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেনঃ "এই বকরীর বাচ্চাটি যাদের ছিল তাদের কাছে এর মূল্য যেমন, আল্লাহ তাআ'লার কাছে এই দুনিয়াটার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য।"

১. ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২৭। যারা কৃষ্ণরী করেছে, তারা বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বলঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রাম্ভ করেন এবং তিনি তাদেরকেই তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।

২৮। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।

২৯। যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, কল্যাণ ও ওভ পরিণাম তাদেরই। طرو ہے ءوی سے وررو میم اللہ یضِل من پشیاء ویہدی ۲۸- اَلَّذِيْنَ امْنُواْ وَتُطْمَ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَـ ال ۱۰ ود ۱۰ رود ۱۰ و د و الصلِحتِ طوبی لهم وحسسن

আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলেঃ পূর্ববর্তী নবীদের মত এই নবী (হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের কথা মত কোন মু'জিযা' উপস্থাপন করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা ইতিপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর এ ক্ষমতা তো আছেই, কিন্তু এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তবে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছেঃ মক্কার লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বললো যে, যদি তিনি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে পারেন, মক্কা ভূমিতে নদী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে চাষযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তবে তারা ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীর (সঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমি তাদেরকে এগুলো প্রদান করবো, কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যা ইতিপূর্বে কারো উপর প্রদান করি নাই। যদি তুমি চাও তবে এটাই করি, নচেৎ তুমি তাদের জন্যে তাওবা ও রহমতের দরজা খোলা রাখতে পার।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় পন্থাটি পছন্দ করলেন।

এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথ ভ্রষ্ট করা আল্লাহ তাআ'লারই কাজ। ওটা কোন মু'জিযা দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঈমানদের জন্যে মু'জিযা দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন। যার উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, সে সমস্ত নিদর্শন দেখালেও ঈমান আনবেনা। তবে শাস্তি দেখে নেয়ার পর তো পুরোপুরি ঈমানদার হয়ে যাবে, কিন্তু তখনকার ঈমান আনয়ন নিষ্ণল হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি আমি তাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম এবং তাদের সাথে মতেরা কথা বলতো, আর তাদের কাছে আমি সমস্ত গুপ্ত জিনিস প্রকাশ করে দিতাম তবুও তারা ঈমান আনতো না, তবে আল্লাহ যাকে চান সেটা অন্য কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।" এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর অভিমুখী।" যাদের অন্তরে ঈমান জমজমাট হয়ে গেছে, যাদের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা তাঁর যিকর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে থাকে, তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবিকই আল্লাহর যিকর মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ লোকদের জন্যে খুশী ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ। তাদের পরিণাম ভাল। তারা মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْمَالِيَّ হাবনী ভাষায় জান্নাতের ভূমিকে বলে। আর সাঈদ ইবনু মাসজু' (রঃ) বলেন যে, হিন্দী ভাষায় وَالْمَرْبِيُ হচ্ছে একটি জান্নাতের নাম। অনুরূপভাবে সুদ্দী (রঃ) ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ হচ্ছে জান্নাত। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে ফারেগ হন তখন তিনি— الله كَالْدِيْنَ أَمْنُوا وَعُمِلُوا الصِّلِحَةِ طُورِبِي لَهُمْ وَحُسْنَ مَا الله مَا وَالْدِيْنَ أَمْنُوا وَعُمِلُوا الصِّلِحَةِ طُورِبِي لَهُمْ وَحُسْنَ مَا وَالْمَالِ وَرَوْدُونَ وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِالْمِالْمِ وَالْمِلْمِالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمِالْمِالْمِالْمَالُولُ وَالْمُلْمِالُولُ وَلَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمِالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمِالْمِالْمِالْمُولُولُ وَلَالْمِالْمِالْمِالْمُلْمِالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمِالْمُلْمِالُولُولُ وَلَالْمِالْمُولُولُ وَلَالْمِالْمِالْمِالْمِالْمِالْمِالْمِالْمُلْمِلُولُ وَلَالْمِالْمِال

শাহ্র ইবনু হাউশির (রঃ) বলেন যে, জান্নাতের মধ্যে একটি গাছের নামও ত্বা। সমস্ত জান্নাতে এর শাখা গুলি ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক ঘরে এর শাখা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এটাকে নিজের হাতে রোপণ করেছেন। মুক্তার দানা দিয়ে তিনি ওটা জন্মিয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমেই ওটা বর্ধিত হয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে। ওরই মূল হতে জান্নাতী মধু, সূরা, পানি এবং দুধের নহর প্রবাহিত হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে তৃবা নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে যা একশ' বছরের পথের দুরত্ব ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এরই গুচ্ছ হতে জান্নাতীদের পোষাক বের হয়ে থাকে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলেঃ "আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে তাকে মুবারকবাদ।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হাঁ, তাকে মুবারকবাদ তো বটেই, তবে দিগুণ মুবারকবাদ ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখে নাই, অথচ আমার উপর ঈমান এনেছে।

একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "তূবা কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "তূবা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ' বছরের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোষাক ওরই শাখা থেকে বের হয়ে থাকে।"

হ্যরত সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ার একশ' বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবে না।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, চলার গতিও দ্রুত এবং সওয়ারীও দ্রুতগামী।

সহীহ বুখারীতে وَطِّلِ مُـُدُودُ (এবং সম্প্রসারিত ছায়া) এই আয়াতের তাফসীরেও এটাই রয়েছে। অন্য হাদীসে আছে সত্তর বছর বা একশ বছর।

১. এটা ইবনু জারীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ঐ গাছটির নাম হচ্ছে 'শাজারাতুল খুলদ' (চিরস্থায়ী গাছ)। সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ওর একটি শাখার ছায়ায় একজন সওয়ার একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং শত শত আরোহী ওর একটি শাখার নীচে অবস্থান করতে পারে। তাতে সোনার ফড়িং রয়েছে। ওর ফলগুলি বড় বড় মটকা বা মৃৎ পাত্রের সমান।"

আবু উমামা আল বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকেই 'তৃবা' বৃক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার জন্যে ওর শাখাগুলি খুলে দেয়া হবে। সে তখন ওগুলির যেটা ইচ্ছা সেটাই গ্রহণ করবে। ইচ্ছা করলে সাদাটা নিবে, ইচ্ছা করলে নিবে লালটা, ইচ্ছা করলে হলদেটা নিবে এবং ইচ্ছা হলে কালোটা নিবে। ওগুলি হবে অত্যন্ত সুন্দর, নরম ও উত্তম।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তূবা গাছকে হুকুম করবেনঃ "আমার বান্দাদের জন্যে তুমি উত্তম জিনিসগুলি ফেলতে থাকো"। তখন তা হতে ঘোড়া ও উট বর্ষিত হতে শুরু করবে। ওগুলি সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত থাকবে, জ্বিন, লাগাম কষা থাকবে ইত্যাদি।

ইবনু জারীর (রঃ) এখানে অহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রঃ) প্রমুখাৎ একটি অতি বিশ্বয়কর ও অদ্ভূদ 'আসর' এনেছেন। অহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জানাতে তৃবা নামক একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তা শেষ হবে না। তার সতেজতা ও শ্যামলতা উন্মুক্ত বাগানের ন্যায়। ওর পাতাগুলি অতি চমৎকার। ওর শাখা গুলি আম্বর, ওর কঙ্করগুলি ইয়াক্ত, ওর মাটি কর্প্র, ওর কাদা মিশ্ক। ওর মূল হতে মদ্যের, দুধের এবং মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে। ওর নীচে জানাতীদের মজলিস অনুষ্ঠিত হবে। জানাতীরা ওর নীচে উপবিষ্ট থাকবে এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উদ্ভীয় পাল নিয়ে আগমন করবেন। উদ্ভীসমূহের যিঞ্জীরগুলি সোনা দ্বারা নির্মিত হবে। ওগুলির চেহারা প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। ওদের লোম রেশমের মত নরম হবে। ওদের উপর ইয়াকৃতের মত গদি থাকবে যাতে সোনা জড়ানো

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

থাকবে। ওর উপর রেশমের ঝুল থাকবে। ফেরেশতাগন ঐ উদ্ধীন্তলি ঐ জান্নাতী লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং বলবেনঃ "এই সওয়ারীশুলি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ আপনাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" তারা তখন ঐ উদ্ধীশুলির উপর সওয়ার হয়ে যাবে। উদ্ধীশুলির চলন গতি হবে পক্ষীর ন্যায় দ্রুত। জান্নাতীরা একে অপরের সাথে মিলিতভাবে চলবে এবং পরস্পর কথা বলতে বলতে যাবে। এক উদ্ধীর কানের সাথে অপর উদ্ধীর কান মিলিত হবে না। উদ্ধীশুলি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে চলবে। পথে যে গাছ পড়বে তা আপনা আপনি সরে যাবে, যেন কেউ তার সাথী থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই ভাবে তারা পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে পৌছে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা নিজের চেহারার উপর হতে পর্দা সরিয়ে ফেলবেন। তারা (জান্নাতীরা) তাদের প্রতিপালকের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলবেঃ

اللهم أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَحَقَّ لَكَ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি এবং মহিমা ও মর্যাদা আপনারই প্রাপ্য।" তাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ

اَنا السَّلامُ وَمِنِّى السَّلامُ وَعَلَيْكُمْ حَقَّتُ رَحْمَتِی وَمُحَبَّتِی مُرْحَبًا بِعِبَادِی السَّلامُ وَعَلَیْكُمْ حَقَّتُ رَحْمَتِی وَمُحَبَّتِی مُرْحَبًا بِعِبَادِی اللهِ اللهِ

অর্থাৎ "আমি শান্তি, আমার থেকেই শান্তি এবং আমার করুণা ও প্রেম তোমাদের প্রাপ্য হয়ে গেছে। আমার ঐ বান্দাদেরকে মুবারকবাদ, যারা আমাকে না দেখেই ভয় করেছে এবং আমার নির্দেশ মেনে চলেছে।" জান্নাতীরা তখন বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারিনি এবং পুরোপুরিভাবে আপনাকে মর্যাদা দিতে পারিনি। সুতরাং আমাদেরকে আপনার সামনে সিজদা করার অনুমতি দিন।" আল্লাহ তাআ'লা তাদের একথার জবাবে বলবেনঃ "এটা পরিশ্রমের জায়গা নয় এবং ইবাদতেরও জায়গা নয়। এটা তো শুধু সুখ শান্তি ও ভোগ

বিলাসের জায়গা। ইবাদতের কষ্ট শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মজা উপভোগ ও আমোদ প্রমোদের দিন এসেছে। যা ইচ্ছা চাও, পাবে। তোমাদের যে-ই যা চাইবে তাকে আমি তাই প্রদান করবো।" সুতরাং তারা চাইবে। যে সবচেয়ে কম চাইবে সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি দুনিয়ায় যা সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে আপনার বান্দা হায় হায় করেছিল, আমি চাই যে, দুনিয়ার সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় আপনি যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন আমাকে তা সবই প্রদান করুন।" আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেনঃ তুমি কিছুই চাও নাই। নিজের মর্যাদার তুলনায় তুমি খুবই কম চেয়েছ। আমার দানের কোন কমি আছে কি? আচ্ছা, তুমি যা চাইলে তাই দিচ্ছি।" তারপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ "আমার বান্দাদের মনে যে জিনিষের কোন দিন কোন আকাঙ্খাও জাগেনি এবং তারা কখনো কল্পনাও করেনি, তাদেরকে তাই প্রদান কর।" তখন তাদেরকে তা দেয়া হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়ে যাবে। তারা সেখানে যা পাবে তা হচ্ছেঃ দ্রুতগামী ঘোড়া, প্রতি চার জনের জন্যে মণিমাণিক্যের আসন, প্রতি আসনের উপর সোনার একটা ডেরা এবং প্রতিটি ডেরায় জান্নাতী বিছানা। বিছানায় বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা দুটো করে হুর থাকবে। প্রত্যেক হুর জান্নাতী পোষাক পরিধান করে থাকবে। তাতে জান্নাতের সমস্ত রং থাকবে এবং সমস্ত সুগন্ধি থাকবে। ঐ ডেরা বা তাঁবুর বাহির থেকে তাদের চেহারা এতো উজ্জ্বল দেখাবে যে, যেন তারা বাইরেই বসে আছে। তাদের পায়ের গোছার ভিতরের মজ্জা বাহির হতে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হবে যেন লাল মাণিক্যের ডোরা পরিয়ে দেয়া হয়েছে, তা উপর থেকে দেখা যাবে। প্রত্যেকে একে অপরের উপর নিজের মর্যাদা এইরূপ মনে করবে যেই রূপ সূর্যের মর্যাদা থাকে পাথরের উপর। জান্নাতীরা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের সাথে প্রেমালাপে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তারা দু'জন তাকে দেখে বলবেঃ "আল্লাহর শপথ! আমরা কল্পনাও করি নাই যে, তিনি আমাদেরকে আপনার মত স্বামী দান করবেন।' এরপর আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে ঐরূপ সারিবদ্ধভাবে সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা ফিরে যাবে এবং নিজ নিজ মনযিলে পৌছে যাবে। সুবহানাল্লাহ! পরম দয়ালু, দাতা আল্লাহ তাআ'লা তাদের জন্যে কতইনা নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছেন।

সেখানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে উঁচু উঁচু অট্টালিকা থাকবে, ওগুলি নির্মিত হবে খাঁটি মণি মুক্তা দারা। দরজাগুলি হবে সোনার তৈরী। ওর মধ্যেকার আসনগুলি হবে মণিমাণিক্য দারা নির্মিত, বিছানাগুলি হবে নরম ও মোটা রেশমের তৈরী। ওর মিম্বরগুলি হবে নূরের তৈরী যার উজ্জ্বল্য সূর্যের উজ্জ্বল্যকেও হার মানাবে। তাদের প্রাসাদ থাকবে ইল্লীনের উপর। তা নির্মিত হবে মণিমাণিক্য দ্বারা তা এতো উজ্জ্বল হবে যে, ওর ঔজ্বল্যে চক্ষু ঝলসে যাবে। কিন্তু আল্লাহর করুণার কারণে চোখের জন্যে তা সহনীয় হয়ে যাবে। যে প্রাসাদগুলি লাল ইয়াকৃতের হবে সেগুলিতে সবুজ রেশমী বিছানা বিছানো থাকবে। আর যেগুলি হল্দে ইয়াকূতের হবে ওগুলির বিছানা হবে লাল মখমল, যাতে পানা ও সোনা জড়ানো থাকবে। ওর আসনগুলির পায়া হবে মণিমুক্তার। ওর উপর মুক্তারই ছাদ হবে। ওর শিখর হবে প্রবালের। তাদের সেখানে পৌছার পূর্বেই আল্লাহর প্রদত্ত উপঢৌকন তথায় পৌছে যাবে। সাদা ইয়াকৃতী ঘোড়া সেবকদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাদের সামনে রৌপ্য বসানো থাকবে। তাদের আসনের উপর উচ্চমানের নরম ও মোটা রেশমের গদি বিছানো থাকবে। তারা এই সব ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আড়ম্বরের সাথে বেহেশতের দিকে রওয়ানা হবে এবং গিয়ে দেখবে যে, তাদের ঘরের পার্শ্বে আলোকময় মিম্বরগুলির উপর ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্যে বসে রয়েছেন। তাঁরা তাদেরকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা করবেন এবং মুবারকবাদ জানাবেন। আর তাদের সাথে কর্মর্দন করবেন। তারপর তারা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করবে এবং সেখানে আল্লাহর নিয়ামতরাশি বিদ্যমান পাবে। নিজেদের প্রাসাদের পার্শ্বে তারা সুদৃশ্য দু'টি জান্নাত দেখতে পাবে এবং ও দুটি ফলে ফুলে ভরপুর থাকবে। ঐ দু'টি জান্নাতে দু'টি নহর পূর্ণ গতিতে প্রবাহিত হবে। সেখানে সর্ব প্রকারের সুস্বাদু ফল থাকবে এবং তাঁবুতে পবিত্রাত্মা সুদৃশ্য পর্দানশীন হুর থাকবে। যখন এই জান্নাতীরা সেখানে পৌছে সুখে শান্তিতে অবস্থান করবে তখন মহামহিমান্তিত আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ "হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমরা আমার ওয়াদা সত্যরূপে পেয়েছ কি? তোমরা আমার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়ে খুশী হয়েছ কি?" তারা উত্তরে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! হাঁ, আমরা খুশী হয়েছি। আমাদের খুশীর কোন ইয়ত্তা নেই। আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।" আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেনঃ "যদি আমার সন্তুষ্টি না থাকতো

তবে আমি আমার এই মেহমান খানায় তোমাদেরকে কি করে প্রবেশ করিয়েছি? কি করে আমি তোমাদেরকে আমার দর্শন দান করেছি? আমার ফেরেশতারা তোমাদের সাথে করমর্দন করেছে কেন? তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস কর। আমি তোমাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। তোমরা আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকো। আমার নিয়ামতরাজি কমে যাওয়া ও শেষ হওয়ার নয়।" তখন তারা বলবেঃ "একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই প্রশংসার যোগ্য, তিনি আমাদের দুঃখ ও চিন্তা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে এমন জায়গায় পৌছিয়েছেন যেখানে আমাদের দুঃখ ও কষ্ট বলতে কিছুই নেই। এটা তাঁরই অনুগ্রহ। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সর্বশেষে জান্নাতে যাবে তাকে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "আমার কাছে চাও।" সে চাইতে থাকবে এবং আল্লাহ তাআ'লা দিতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তার প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার কোন চাহিদাই আর বাকী থাকবে না। তখন আল্লাহ নিজেই তাকে শ্বরণ করিয়ে দিয়ে বলবেনঃ "এটা চাও, ওটা চাও।" সে তখন চাইবে ও পাবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেনঃ "এ সব কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি এবং এই পরিমাণই আরো দশবার দিয়েছি।"

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জ্বিন সবাই যদি একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে ও চায়, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিই, তবে আমার সামাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন তাতে সুঁই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (অর্থাৎ সমুদ্রের পানিতে সুঁই ডুবিয়ে উঠিয়ে নিলে তার অগ্রভাগে যেটুকু পানি উঠে, তাতে সমুদ্রের যেটুকু পানি কমে, আল্লাহ তাআ'লার ধনভাভারের ততটুকুই কমে অর্থাৎ কিছুই কমে না)।"

এ 'আস্র' টি বড়ই বিশ্বয়কর এবং খুবই গারীবও বটে। তবে এর কিছু শাহেদও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আসর্টি বর্ণিত হলো।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খা'লিদ ইবনু মা'দান (রঃ) বলেনঃ জান্নাতের একটি গাছের নাম ভূবা। তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবতী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গিয়েছে সেই সন্তান কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নহরে অবস্থান করে। অতঃপর তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে এবং সে পিতা মাতার সাথে বেহেশতে থাকবে।

৩০। এইভাবে আমি ভোমাকে
পাঠিয়েছি এক এক জাতির
প্রতি যার পূর্বে বহুজাতি গত
হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি
করার জন্যে, যা আমি ভোমার
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি
তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে;
তুমি বল তিনিই আমার
প্রতিপালক; তিনি ছাড়া অন্য
কোন মা'বুদ নেই, তারই উপর
আমি নির্ভর করি এবং আমার
প্রত্যাবর্তন তারই কাছে।

٣- كُذْلِكَ أَرْسَلُنْكَ فِي أُمَّةٍ قَدُ
 خُلَتُ مِنْ قَسِبُلِهِ أَلَّذِي أُوحَيْناً
 إِلْيَكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ أَلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ أَوْلَا هُو عَلَيْهِ
 قُلُ هُو رَبِّي لا الله إلا هُو عَلَيْهِ
 تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে মুহাম্মদ! যেমন আমি তোমাকে এই উন্মতের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শুনাবে, তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসূলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উন্মতদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারাও নিজ নিজ উন্মতের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অনুরূপভাবে তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সূতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। হাঁ, তবে এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করা যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে তচ্নচ্ করে দিয়েছিলেন! আর তোমাকে অবিশ্বাস করা তো আমার কাছে তাদেরকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বেশী

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

অপছন্দনীয়। এখন তাদের উপর কিরপ শাস্তি বর্ষিত হয় তা তারা দেখতেই পাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ تَالِلّهِ لَقَدْ ٱرْسُلْنَا اِلَى ٱمُمْ مِّنْ قَبُلِكَ ... الخ (১৬، ৬৩) এবং আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَقَدُ كُذِّبَتَ رَسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَ أُوْذُوا حَتَّى اَتَاهُمُ نَصُرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاعِلْمُوسَلِينَ -

অর্থাৎ "(হে নবী. সঃ)! তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, অতঃপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও কষ্ট দেয়ার উপর, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে গিয়েছিল, আর (জেনে রেখো যে,) আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলের খবর এসে গেছে।" (৬ঃ ৩৪) ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর অনুগত লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কি ভাবে তাদেরকে জয়য়ুক্ত করেছিলেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার কওমের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা রহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তারা আল্লাহর এই বিশেষণ ও নামকে মানছেই না।

হুদায়বিয়ার সৃদ্ধিপত্র লিখবার সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলেঃ "আমরা লিখনের সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলেঃ "আমরা জিনি না।" পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

و أَدُو اللهِ اللهِ الْوَادْعُوا الرَّحْمَنُ ايَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسنَى قَلِل الْمُعَادِ ا

অর্থাৎ "তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ বলে তাঁকে ডাকো অথবা রহমান বলে ডাকো, তিনি সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী।" (১৭ঃ ১১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।"

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যে দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছো তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর হকদার নয়।

৩১। যদি কোন কুরআন এমন হতো যদারা পর্বতকে গতিশীল করা যেতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতো অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না: কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন: যারা কৃফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্যে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে. অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে. যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটবে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

٣١ - وَلُوَ اَنَّ قُـرَاناً سُرِيْسَرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ الْمُوتَى بَلُ لِلَّهِ الْامْرُ جَمِيكًا افْلَمْ يَايْنُسِ النَّذِيْنَ ۱روی مرسو المرسو المرور کام که دی النَّاسَ جَمِيهُ عُلَّ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كُفُرُواْ تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا مَارِعَـةُ أُو تَحَلَّ قَرِيبًا مِنْ قَـَارِعَـةُ أُو تَحَلَّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُخُلِفُ الْمِيْعَادَ ٥ اللَّهُ لاَ يُخُلِفُ الْمِيْعَادَ ٥

এখানে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের প্রশংসা করছেন যে, যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে গিয়ে থাকতো, যমীন বিদীর্ণ হয়ে থাকতো এবং মৃত কথা বলে থাকতো, তবে এই কুরআনই তো এ কাজের বেশী যোগ্য ছিল। কেননা, এটা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এতে তো এই মু'জিযা রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারে নাই। তথাপি মুশরিকরা এই কুরআনকেও অস্বীকার করছে। তা হলে সব দায়িত্ব আল্লাহ তাআ'লার উপরই অর্পন করে দাও। তিনি সবকিছুরই মালিক। সবই তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথল্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথল্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। এটা স্মরনযোগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলির উপরও কুরআনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা, এটা সবটা থেকেই 'মুশতাক' বা নির্গত। হযরত আরু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত দাউদের (আঃ) উপর কুরআনকে এতো সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশক্রমে সওয়ারী কষা হতো এবং ওটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি স্ব হস্তের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেন না।" সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে কি মু'মিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবে না? তাদের কি এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনয়ন করতো? তারা আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই কুরআনের পরে আর কোন মু'জিযার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর কোন কালাম হবে? এটা এমনই এক গ্রন্থ যে, যদি এটা বড় বড় পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই ওয়াহী যা আল্লাহ তাআ'লা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, সমস্ত নবী অপেক্ষা আমার অনুগামী বেশি হবে।" ভাবার্থ এই যে, সমস্ত নবীর মু'জিয়া তাঁদের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) একাকী তাখরীজ করেছেন।

বিদায়ের সাথে সাথেই বিদায় হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মু'জিযা তত দিন শেষ হবে না যতদিন দুনিয়া থাকবে। না এর বিষয়কর বিষয়গুলি শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটা (কুরআন কারীম) পুরানো হবে, না এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে বা তাদের পেট পূর্ণ হয়ে যাবে। নিশ্চয় এটা মীমাংসাকারী বাণী এবং এটা নিরর্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে ধ্বংস করবেন। যে এটা ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলেঃ "যদি আপনি পাহাড়কে এখান থেকে সরিয়ে দেন এবং এখানকার ভূমিকে ফসল উৎপাদনের যোগ্য করে দিতে পারেন, অথবা যেমনভাবে হযরত সুলাইমান (আঃ) বাতাস দ্বারা তাঁর কওমের জন্যে মাটি কাটতেন তেমনিভাবে যদি আপনি আমাদের জন্যে মাটি কাটতে পারেন, অথবা যদি আপনি আমাদের জন্যে মৃতকে জীবিত করেন যেমন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর কওমের জন্যে করতেন (তবে আমরা ঈমান আনবো)।" তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি কোন কুরআনের সাথে এসব বিষয় প্রকাশ পেতো তবে তোমাদের কুরআনের সাথেও পেতো। সব কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে। কিন্তু তিনি এরূপ করেন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা যে, তোমরা নিজেদের ইচ্ছায় ঈমান আন কি আন না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'তবে কি ঈমানদারদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকেই সংপথে পরিচালিত করতে পারতেনঃ অন্য জায়গায় يَدَيُنُ এর স্থলে يَدَيُنُ ও রয়েছে। মু'মিনরা ঐ কাফিরদের হিদায়াত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। হাঁ, তবে আল্লাহ তাআ'লার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারো কিছু বলার নাই। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। এটা কাফিররা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তাআ'লা বরাবরই তাদের উপর শান্তি আপতিত করতে থেকেছেন বা তাদের আশে পাশেই

বিপর্যয় আপতিত করতেই থেকেছেন। তবুও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছে নাঃ যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের চতুম্পার্শ্বের বহু গ্রামবাসীকে তাদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আমার বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছি যে, হয়তো তারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে।" (৪৬ঃ ২৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

افلاً يرون أنا ناتِي الأرض ننقصها مِن أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغُلِبُونَ ـ

অর্থাৎ "তারা কি দেখে নাই যে, আমি যমীনকে কমিয়ে দিয়ে আসছি, তবুও কি এখনও তারা নিজেদেরকেই বিজয়ী মনে করবে?" (২১ঃ ৪৪)

শব্দিটি। এটাই প্রকাশমান এবং قَارِعَة वा কর্তা হচ্ছে تَخُلُّ বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌছে যাবে ক্ষুদ্র ইসলামী সেনাবাহিনী অথবা তুমি (মুহাম্মদ সঃ) নিজেই তাদের শহরের নিটকবর্তী স্থানে অবতরণ করবে যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে। এর দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, غَارِعَة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শাস্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হ্যরত মুহাম্মদের (সঃ) তাঁর সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত এলাকায় পৌছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), ইকরামা (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনও একথাই বলেছেন। তাঁদের সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দারা মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামতের দিন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা অবশ্য অবশ্যই উর্ধ্বে থাকবেন। যেমন আল্লাহ তাআ"লা বলেনঃ

وَلاَ تَحْسَبُنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ -

অর্থাৎ "আল্লাহ তাঁর রাসূলদের সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করবেন তা তুমি ধারণা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।" (১৪ঃ ৪৭)

৩২। তোমার পুর্বেও অনেক রাস্লকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কৃফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; কেমন ছিল আমার পাকড়াও!

٣٢- وَلَقَدِ السَّنُّهَ نِئَ بِرُسُلٍ مِّنَ قُبْلِكَ فَامُلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذُتهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাস্লকে (সঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বলছেনঃ তোমার কওম যে তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই দুঃখ ও চিন্তা করো না। তোমার পূর্ববর্তী রাস্লদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল। আমি ঐ কাফিরদেরকেও কিছুকাল ঢিল দিয়েছিলাম। শেষে তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম। আমার শান্তির ধরণ কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কিঃ আর তাদের পরিণাম কিরপ হয়েছিল সে সম্পর্কেও তুমি জ্ঞাত আছ কিঃ যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "বহু গ্রামবাসীকে আমি তাদের জুলুম সন্ত্বেও ঢিল দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে আমি আমার শান্তির শিকারে পরিণত করেছিলাম।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ "নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সেই যালিম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।" অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) তিনাওয়াত করেন।

৩৩। তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি এদের অক্ষম উপাস্যগুলির মত? অথচ তারা

٣٢- افَهُنَّ هُو قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ আল্লাহর বহু শরীক করেছে, তুমি বলঃ তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হতে এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, বরং ওদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সংপথ হতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

شُركاً عَلَى سَمُوهُمْ أَمْ تَنْبِيُّونَهُ الْمُركاً عَلَى الْكَرْضِ أَمْ يَنْبِيُونَهُ الْمُرْضِ أَمْ يَظَاهِدٍ مِنْ الْقَسَوُلِ بَلَ أُرْيِّنَ لِطَاهِدٍ مِنْ الْقَسَوُلِ بَلَ أُرْيِّنَ لِللَّهِ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক মানুষের আমলের রক্ষক। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক নফসের উপর তিনি প্রহরী। প্রত্যেক আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি সম্যক অবগত। কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপনীয় নয়। তাঁর অজান্তে কোন কাজই হয় না। প্রত্যেক অবস্থা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। প্রতিটি পাতা ঝরে পড়ারও খবর তিনি রাখেন। প্রত্যেক প্রাণীর আহারের দায়িত্ব আল্লাহ তাআ'লার উপর রয়েছে। প্রত্যেকের ঠিকানা তিনি জানেন। সমস্ত কিছু তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত বিষয়ই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেখানেই আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি তোমাদের আমলগুলি দেখতে আছেন। এই সব গুণের অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত? যারা শুনেও না, দেখেও না? না তারা কোন জিনিসের মালিক, না অন্য কারো লাভ ও ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে ন كَيُعَلُّوا لِلَّهِ شُرَكاً कोल्लाহ তাআ'লার এই উক্তিটি। অর্থাৎ "তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদত করতে শুরু করেছে। তোমরা তাদের নাম তো বল এবং তাদের অবস্থা তো বর্ণনা কর,

যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তোমরা কি যমীনের ঐ জিনিসগুলোর খবর আল্লাহকে দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিত্বই নেই? কেননা, যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব থাকতো তবে সেগুলি আল্লাহ তাআ'লার অবগতির বাইরে থাকতো না। কেননা, তাঁর কাছে কোন গোপন হতে গোপনতম জিনিষও প্রকৃত পক্ষে গোপন নেই। তোম রা শুধু একটা আজগুবী কথা বানিয়ে নিয়েছো এবং আবোল তাবোল বকছো। তোমরা নিজেরাই তাদের নামগুলি বানিয়ে নিয়েছো। তোমরাই তাদেরকে লাভ ও ক্ষতির মালিক বলে ঘোষণা করছো এবং তাদের উপাসনা শুরু করে দিয়েছো। এগুলি সবই তোমাদের মনগড়া। তোমাদের হাতে কোন খোদায়ী দলিলও নেই এবং অন্য কোন দলিলও নেই। এগুলি তোমরা শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই করছো। আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত নাযিল হয়েছে। কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শিরকের উপর গর্ববোধ করছে। দিনরাত তারা তাতেই মগু রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা ঐ দিকেই আহবান করছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "শয়তানরা তাদের সামনে তাদের দুষ্কার্যকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরআতে کَدُوًّا ও রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাঁদে ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের (সঃ) পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহ যাকে বিদ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।" যেমন আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَنْ تَمَلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! আল্লাহ যাকে ফিৎনায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তুমি তার জন্যে আল্লাহর কাছে কখনো কোন কিছুরই অধিকার রাখবে না।" (৫ঃ ৪১) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যদিও তুমি তাদের হিদায়াত প্রাপ্তির জন্যে লালায়িত, কিন্তু নিশ্চয় আল্লাহ পথভ্রষ্টদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।" (১৬ঃ ৩৭)

৩৪। তাদের জন্যে পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর। এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই।

৩৫। মুন্তাকীদেরকে যে জারাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এইরূপঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ীঃ যারা মুন্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল অগ্নি। ٣٤- لَهُمْ عَـُذَابُ فِي الْحَـيـوةِ
الدُّنيا ولَعُذَابُ الْاخِرةِ اشَقُ وَمَا
الدُّنيا ولَعُذَابُ الْاخِرةِ اشَقُ وَمَا
لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ٥
- مَــثَلُ الْجَنَّةِ النَّبِي وُعِـدَ
الْمُتَقُونَ تُجُرِي مِنْ تَحْتِها
عُقبي اللَّهِ وَظَلَّها تِلكَ

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের শান্তি এবং সংলোকদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শিরকের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শান্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মু'মিনদের হাতে নিহত ও ধ্বংস হবে। এর সাথে সাথেই তারা আখেরাতের কঠিন শান্তিতে গ্রেফতার হবে, যা তাদের দুনিয়ার শান্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। পরস্পর লা'নতকারী স্বামী দ্রীকে যেমন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "নিশ্চয় দুনিয়ার শান্তি আখেরাতের শান্তির তুলনায় খুবই সহজ।" ওটা ঐরপ যেমন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শান্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের শান্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী এবং তথাকার পাকড়াও ও বন্ধন এতো শক্ত যা কল্পনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

رره. فيومِئذٍ لا يعذِب عذابه احد ـ و لا يوثقِ و ثاقه احد ـ অর্থাৎ "সেই দিন তাঁর শাস্তির শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।" (৮৯ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেছেনঃ "যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবেঃ আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করেব। ন্বংবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুন্তাকীদেরকে? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।"

এরপর পূণ্যবান লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ যাদেরকে যে জানাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার একটি গুণ তো এই যে, তার চারদিকে নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তারা যেখান থেকে ইচ্ছা পানি নিয়ে যাবে। সেই পানি নষ্ট হবে না। আবার সেখানে দুধের নহর রয়েছে। দুধও এমন যে, যার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। সেখানে স্রার নহরও রয়েছে। এতে গুধু সুস্বাদই রয়েছে। এটা কখনো বিস্বাদ হবেনা এবং এতে কখনো নেশাও ধরবে না। তথায় স্বচ্ছ মধুর নহরও রয়েছে এবং সেখানে সর্বপ্রকারের ফলমূল রয়েছে। এবং এর সাথে সাথে রয়েছে প্রতিপালকের করুণা এবং তাঁর ক্ষমা। তথাকার ফল চিরস্থায়ী সেখানকার খাদ্য ও পানীয় কখনো শেষ হবার নয়।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কস্ফের (সূর্য্যহণের) নামায পড়ছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিষ পাবার ইচ্ছা করেছিলেন। তারপর আমরা দেখলাম যে, আপনি পশ্চাদপদে পিছনে সরতে লাগলেন, এর কারণ কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাঁ, আমি জানাত দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) গুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তবে যতদিন এ দুনিয়া থাকতো ততদিন তা থাকতো এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।"

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা যুহরের নামাযে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন আমরাও এগিয়ে গেলাম। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, তিনি যেন কোন জিনিষ নেয়ার ইচ্ছা করলেন। আবার তিনি পিছনে সরে আসলেন। নামায শেষে হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ আমরা আপনাকে এমন একটা কাজ করতে দেখলাম যা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই (এর কারণ কিঃ)।" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাঁ, আমার সামনে জান্নাতকে পেশ করা হয়েছিল, যা ছিল তরুতাজা ও সুগন্ধময়। আমি ওর ম ধ্য থেকে একগুচ্ছ আঙ্গুর ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমার ও ওর মধ্যে আড় করে দেয়া হয়। যদি আমি ওটা ভেঙ্গে আনতাম তবে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত সারা দুনিয়াবাসী ওটা খেতা, অথচ ওটা কিছুই কমতো না।">

হযরত উৎবা' ইবনু আবদিস সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুইন নবীকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেঃ "জানাতে আঙ্গুর থাকবে কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাঁ।" সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেঃ "ওর গুচ্ছ কত বড় হবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "এতো বড় যে, যদি কোন কালো কাক এক মাস ধরে ওর উপর দিয়ে উড়তে থাকে তবুও ওটা অতিক্রম করতে পারবে না।"

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জানাতবাসী যখন কোন ফল ভাঙ্গবে তখন আর একটি ফল ঐ স্থানে এসেলেগে যাবে।"

হযরত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতবাসী খুব খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবে না, নাকে শ্রেষা আসবে না এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের শরীর দিয়ে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময় ঘর্ম

১. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু ইয়া'লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বের হবে এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমন ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলে, তেমনি ভাবে নফসের উপর তসবীহ পাঠ ও আল্লাহ তাআ'লার পবিত্রতা বর্ণনার ইলহাম করা হবে।"

হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আহলে কিতাবের একজন লোক রাস্লুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বলেঃ "হে আবুল কা'সিম (সঃ)! আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এখানকার একশ' জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।" সে তখন বলেঃ "নিশ্চয় যে খাবে ও পান করবে তার তো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন অবশ্যই হবে, অথচ জান্নাতে তো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারে নাং" জবাবে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "না, বরং ঘর্মের মাধ্যমে সমস্ত হজম হয়ে যাবে এবং ঐ ঘর্মের সগন্ধ মিশক আম্বরের মত।" ব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জান্নাতে যে পাখীর দিকে তুমি (ওর গোশত খাবার ইচ্ছার) দৃষ্টিপাত করবে তৎক্ষণাৎ ওটা ভাজা হয়ে তোমার সামনে চলে আসবে।" কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, আবার ঐ পাখী আল্লাহর হুকুমে অনুরূপভাবে জীবিত হয়ে উঠে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "(জান্নাতে রয়েছে) প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে।" অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "যারা ঈমান আনয়ন করে ও ভাল কাজ করে তাদেরকে দাখিল করবো এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গী থাকবে এবং তাদেরকে আমি চির সিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করবো।"

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইতিপূর্বে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতের একটি গাছের ছায়াতলে দ্রুতগামী সওয়ারীর আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে তথাপি ওর ছায়া শেষ হবে না। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) وَطَلِلٌ مُصَدُّورٍ (এবং সম্প্রসারিত ছায়া) (৫৬ঃ ৩০) কুরআন কারীমের এই অংশটুকু পাঠ করেন।

কুরাআন কারীমে জানাত ও জাহানামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে মানুষের মধ্যে জানাতের আগ্রহ ও জাহানামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ তাআ'লা জানাত ও তথাকার কতকগুলি নিয়মতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেছেন যে, এটা পরিণাম হচ্ছে খোদাভীরু লোকদের। পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহানাম। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ "জাহানামের অধিবাসী ও জানাতের অধিবাসী সমান নয়, জানাতবাসীরাই সফলকাম।"

দামেস্কের খুৎবা পাঠক হযরত বিলাল ইবনু সা'দ (রঃ) জনগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের কোন আমল কবুল হওয়া এবং কোন পাপ মোচন হয়ে যাওয়ার কোন সমন তোমাদের কারো কাছে এসেছে কি? তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার আয়ত্তর মধ্যে আসবে না? আল্লাহর শপথ! তাঁর আনুগত্যের প্রতিদান যদি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হতো তবে তোমরা সবাই পুণ্য কাজের উপর একত্রিত হয়ে পড়তে। তোমরা কি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে? তোমরা কি ওরই পিছনে পড়ে থাকবে? তোমাদের কি জানাত লাভের আগ্রহ হয় না, যার ফল এবং ছায়া চিরস্থায়ী?"

৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে;

٣٦- وَالنَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ النِّكِتُبُ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلْيُكَ وَمِنَ الْاَحُزَابِ مَنْ يَّنْكِرُ بَعْنَضَهُ قُلُ

এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তুমি বলঃ আমি তো আল্লাহরই ইবাদত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিউ হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহবান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭। আর এই ভাবে আমি ওটা
অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ,
আরবী ভাষায়; জ্ঞান প্রাপ্তির
পর তুমি যদি তাদের খেয়াল
খুশীর অনুসরণ কর তবে
আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন
অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে
না।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَّ أَمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَّ أَشُرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُدُوا وَالْيَهِ مَاٰبِ ٥ مَاٰبِ ٥ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَهُ حُكُماً عَرَبِياً \*

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوا ءَ هُمْ بَعْدَ مَا كَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوا ءَ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ اللهِ جَاءَكَ مِنَ اللهِ جَاءَكَ مِنَ اللهِ عَلَمْ مَالَكَ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَالَكَ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَالَكَ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَالَكَ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُولُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُولُونَ مَا لَكُولُونُ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَمْ مَا لَكُولُ مِنْ اللّهِ عَلَمْ مَا لَكُولُونَ مَا لَهُ عَلَمُ مَا لَكُ مَا لَكُولُونُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مِنْ اللّهِ عَلَمْ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مَا لَكُولُكُ مِنْ اللّهِ عَلَمْ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَالْكُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُونُ مَا لَكُولُونُ مَا لَكُولُونُ مَا عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُولُ مَا مُنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَمْ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَمْ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَمْ مَا عَلَيْكُولُونُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَمْ عَلَمْ مَا عَلَمْ عَلَيْكُولُونُ مَا عَلَيْكُولُونُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُونُ مَا عَلَيْكُ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ এর পূর্বে যাদেরকে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশী হচ্ছে। কেননা, স্বয়ং তাদের কিতাবে এর

সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ الزَّيْنَ اَتِينَاهُمُ الْكِتَابُ يَتَلُونَهُ حُقّ تِلاَوْتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

অর্থাৎ "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা ওটাকে যথাযোগ্য পাঠ করে, তারা এই শেষ কিতাবের (কুরআনের) উপরও ঈমান আনয়ন করে।" (২ঃ ১২১) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তোমরা ঈমান আন আর নাই আন, পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা তো এর সত্য অনুসারী হয়েছে।" কেননা, তাদের কিতাবগুলিতে রাস্লুল্লাহর (সঃ) রিসালাতের খবর রয়েছে। আর তারা ঐ ওয়াদাকে পূর্ণ হতে দেখে সভুষ্ট চিত্তে এটাকে মেনে নিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রুতি যে ভুল হবে এর থেকে তিনি পবিত্র এবং এর থেকেও তিনি পবিত্র যে, তাঁর ফরমান সঠিকরূপে প্রমাণিত হবে না।

সুতরাং তারা খুশী মনে আল্লাহর সামনে সিজদায় পতিত হয়। হাঁ, তবে ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কতকগুলি কথাকে স্বীকার করে না। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কতকগুলি লোক মুসলমান এবং কতকগুলি মুসলমান নয়।

অতএব, হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাওঃ আমাকে শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একত্বাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার প্ববর্তী সমস্ত নবী ও রাস্লকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদতের দিকে সকলকে আহ্বান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যেমন আমি তোমার পূর্বে নবী রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মজবুত, তোমার ও তোমার কওমের মাতৃভাষা আরবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি। এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে কোন বাতিল এসে এর সাথে মিলিত হতে পারে না এটা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী ওয়াহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তবে জেনে রেখো যে, তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এবং তোমার সাহায্যের জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না। নবীর (সঃ) সুন্নাত এবং তাঁর পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণ ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি অনেক مَنْ ارْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا مِنْ ٣٨- وَلَقَسُدُ ارْسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَسُلْنَا مِنْ

তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছিলাম; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাস্লের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

৩৯। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল। قُبْلِكَ وَجُعُلْنَا لَهُمْ اَزُواجًا وَّ ذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ ذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَاتِمَ بِالْهَ لِكُلِّ يَاذُنِ اللَّهِ لِكُلِّ الْجَلِ كَتَابُ 6

٣٩- يَمْحُوا اللَّهُ مُنَا يَشَنَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنده أُمَّ الْكِتْبِ ٥ وَيُثْبِتُ وَعِنده أُمَّ الْكِتْبِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাস্লকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! যেমন তুমি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্ল। অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত রাস্লও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলকে (সঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ

ود ندر ۱۸ ۱۸ و دوودود ام اکن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى

অর্থাৎ "তুমি বলঃ আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ওয়াহী করা হয়ে থাকে মাত্র।" (১৮ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি (নফল) রোযাও রাখি এবং (সময়ে) পরিত্যাগও করি আমি (রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে) দাঁড়িয়েও থাকি আবার (সময়ে) নিদ্রাও যাই, আমি গোশ্ত ভক্ষণ করি, এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। (জেনে রেখো যে,) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার মধ্যে নয়।"

হ্যরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "চারটি জিনিষ রাসূলদের সুন্নাত (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (২) বিবাহ করা। (৩) মেসওয়াক (দাঁতুন) করা এবং (৪) মেহেন্দী লাগানো।"

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার অধিকার ভুক্ত জিনিষ। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা জানেন যা কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে রয়েছে? এই সব কিছু কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং এটা তো আল্লাহ তাআ'লার কাছে খুবই সহজ।

بِكُلِ اَجَلِ كِتَابٌ আল্লাহ তাআ'লার এই উক্তি সম্পর্কে যহ্হাক ইবনু মাযাহিম (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আসমান হতে অবতারিত প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তাআ'লা মানসূখ বা রহিত করে থাকেন এবং যেটাকে চান ঠিক রাখেন। সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সঃ) যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দারা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। বছরের বিষয়গুলি তিনি নির্ধারিত করে থাকেন। কিন্তু সেগুলি তাঁর ইচ্ছাধীন। এবং যেটা ইচ্ছা বদলিয়ে দেন। তবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। মানসূর (রঃ) বলেনঃ "আমি হযরত মুজাহিদকে (রঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ আমাদের কারো নিম্নরপ দুআ' করা কি ধরনের হবে? "হে আল্লাহ! যদি আমার নাম পূণ্যবানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তবে তা বাকী রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত থাকে তবে তা উঠিয়ে দিন এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করুণ।" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এটা তো খুব উত্তম দুআ!" এক বছর বা তারও কিছু বেশী দিন পর তাঁর সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাঁকে উপরোক্ত প্রশ্ন করি। এবার তিনি اِنَّا ٱنْزَلْنَدُ وَى لَيُلَة (88) مُبَارَكَةٍ (88) مُبَارَكَةٍ

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

"কদরের রাত্রে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাআ'লা যা চান আগাপাছা করে থাকেন। হাঁ, তবে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয় না।"

হযরত শাকীক ইবনু সালমা (রঃ) প্রায়ই নিম্নের দুআ'টি করতেনঃ "হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তবে তা মুছে ফেলুন এবং পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত করে দিন। যদি আপনি আমার নামটি সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তবে তা বাকী রাখুন। আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে।"

হ্যরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় নিম্নরূপ দুআ' করতেনঃ "হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার উপর পাপ লিখে থাকেন তবে তা মিটিয়ে দিন। আপনি যা চান মিটিয়ে থাকেন এবং যা চান বাকী রাখেন। কিতাবের মূল আপনার কাছেই রয়েছে। আপনি ওটাকে সৌভাগ্য রহমত করে দিন!" হযরত ইবনু মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ দুআ' করতেন। হযরত কা'ব (রাঃ) আমীরুল মুমিনীন হযরত উমারকে (রাঃ) বলেনঃ "যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে সবই আমি আপনাকে বলে দিতাম।" তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ঐ আয়াতটি কি?" উত্তরে তিনি আল্লাহ আআ লার ﴿ كُنْكُ مُا يَشُكُ أُ এই উক্তিটিই পাঠ করেন। এইসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তাআ'লার ইখতিয়ারের বিষয়। এ ব্যাপারে হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে রূমী থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, আর তকদীরকে দুআ' ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন করতে পারে না এবং পৃণ্য ছাড়া অন্য কিছুতে <mark>আয়ু বেশী করতে পারে না।"<sup>১</sup></mark>

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আত্মীয়তা সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, দুআ' ও তকদীরের সাক্ষাৎ ঘটে, আসমান ও যমীনের মাঝে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মহা মহিমান্থিত আল্লাহর কাছে লাওহে মাহফূ্য রয়েছে যা পাঁচ শ' বছরের পথের জিনিষ। ওটা সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ওতে মনি মাণিক্যের দুটি আবরণী রয়েছে। প্রত্যহ আল্লাহ তাআ'লা তিনশ ষাট বার করে ওর প্রতি দৃষ্টি দেন। যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন। উম্মূল কিতাব তাঁরই কাছেই রয়েছে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "রাত্রির তিন ঘণ্টা বাকী থাকতে যিক্র খোলা হয়। প্রথম ঘণ্টায় ঐ যিক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখে না। সুতরাং তিনি যা চান মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন (এবং এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন)।"

কালবী (রঃ) বলেন যে, এর দারা জীবিকা বৃদ্ধি করা ও হ্রাস করা এবং আয়ু বৃদ্ধি করা ও হ্রাস করা বৃঝানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "এ কথা আপনার নিকট কে বর্ণনা করেছেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবু সা'লেহ (রঃ), তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন হয়রত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু রাবাব (রাঃ) এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন নবী (সঃ)।" অতঃপর তাঁকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়়। অতঃপর বৃহস্পতিবার ঐ সব কথা বের করে দেয়া হয় যেগুলি পুরস্কার ও শান্তি প্রদান থেকে শূন্য (অর্থাৎ যার জন্যে) পুরস্কারও দেয়া হয় না এবং শান্তিও প্রদান করা হয় না)। যেমন তোমার উক্তিঃ 'আমি খেয়েছি, আমি পান করেছি, আমি এসেছি, আমি গিয়েছি ইত্যাদি। এগুলি সত্যকথা বটে, অথচ পুরস্কার ও শান্তি প্রদানের বিষয় নয়। আর যে গুলি সাওয়াব ও আযাবের বিষয় সেগুলি লিখে নেয়া হয়।" হয়রত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে.

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কিতাব রয়েছে। একটি হতে তিনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন এবং তাঁর কাছে থাকে আসল কিতাব। তিনি আরো বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এক যুগ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকলো। অতঃপর তাঁর অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার পৃণ্য মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্যে ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এখন তো নাফরমানীর কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে তার জন্যে তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কাজেই শেষ সময়ে সে ভাল কাজে লেগে পড়ে এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা।

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন না। হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি হচ্ছেঃ তিনি যা চান মানসূখ বা রহিত করে দেন এবং যা চান পরিবর্তন করেন না। রহিতকারীও তাঁর হাতে এবং পরিবর্তনও তাঁরই হাতে। কাতাদার (রঃ) উক্তি অনুসারে এই আয়াতটি হচ্ছেঃ

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন "আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রাস্ল কোন মু'জিযা' দেখাতে পারেন না।" এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন কুরায়েশদের কাফিররা বলেঃ "তাহলে তো মুহাম্মদ (সঃ) সম্পূর্ণ শক্তিহীন, কাজ থেকে তো অবকাশ লাভ করা হয়েছে!" তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আমি যা ইচ্ছা করি তার জন্যে আমার নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকি। প্রত্যেক রমযান মাসে নবায়ন হয়ে থাকে (প্রত্যেক রমযান মাসে আমি তার কাছে বর্ণনা করে থাকি), অতঃপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন মানুষের জীবিকা, তাদের বিপদ-আপদ, আর তিনি তাদেরকে যা প্রদান করেন এবং তাদের জন্যে যা বন্টন করেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যার মৃত্যু এসে যায় সে চলে যায়, আর যে জীবিত থাকে সে দুনিয়ায় থেকে যায়, যে পর্যন্ত না সে তার দিন পুরো করে নেয়। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন। হালাল, হারাম তাঁর কাছে রয়েছে এবং কিতাবের মূল তাঁরই হাতে আছে। কিতাব স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত কা'বকে (রাঃ) উন্মূল কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তার মাখলুককে এবং তাদের আমলকে জেনে নেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "কিতাবের আকার বিশিষ্ট হয়ে যাও।" তখন তা হয়ে যায়। হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উন্মূল কিতাব দ্বারা যিক্রকে বুঝানো হয়েছে।

80। আমি তাদেরকে যে শান্তির কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই তোমার কর্তব্যে তো শুধু প্রচার করা, আর হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ।

8১। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক হতে সংকৃচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। ٤- وإنْ مَنَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلْغُ وعَلَيْنَا الْحِسَابُ ٥ كَلَيْنَا الْحِسَابُ ٥ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا أُواللَّهُ لَّا نَتْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِها أُواللَّهُ لَا يَعْمُ لا مُعْقِب لِحُكْمِه وَهُو يَبْ لِحُكْمِه وَهُو سَرِيْعُ النِّحِسَابِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তোমার শক্রদের উপর আমার শাস্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্দশাতেই আনি বা তোমার মৃত্যুর পরই আনয়ন করি তাতে তোমার কি হয়েছে? তোমার কাজ তো শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে

দেয়া। আর তা তো তুমি করেছো। তাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো। তুমি তাদের উপর দারোগা বা রক্ষক নও। যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফরী করবে, তাদেরকে আল্লাহ স্বয়ং শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণের দায়িত্বও আমার। তারা কি দেখে নাই যে, আমি যমীনকে তোমার দখলে আনয়ন করেছি? তারা দেখে না যে, জনবহুল স্থান ও সুউচ্চ অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষ ও বিজনে পরিণত হচ্ছে? তারা কি লক্ষ্য করে না যে. মুসলমানরা কাফিরদের উপর আধিপত্য লাভ করছে? তারা অবলোকন করছে না যে, দিন দিন বরকত উঠে যাচ্ছে এবং মন্দ ও অকল্যাণ আসতে রয়েছে? মানুষ মরতে আছে এবং যমীন শাুশানে পরিণত হচ্ছে? যদি স্বয়ং যমীনকে সংকীর্ণ করে দেয়া হতো তবে এর উপর মানুষের কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো। এর দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দিন দিন মানুষ এবং মানুষও গাছপালা কমতে থাকা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যমীনের সংকীর্ণতা নয়, বরং মানুষ মরে যাওয়া। বিদান মণ্ডলী, ধর্মশাস্ত্রবিধ এবং ভাল লোকদের মৃত্যুও হচ্ছে যমীনের ধ্বংস হওয়া। এ ব্যাপারে একজন আরব কবি নিম্নরূপ কবিতা বলেছেনঃ

الْأَرْضُ تَحْياً إِذا ما عَاشَ عَالِمُها \* مَتَى يَمَنُتُ عَالِمٌ مِنْهَا يَمْتُ طُرْفَ كَالُارُضِ تَحْياً إِذا ما الْغَيْثُ حُلَّ بِها \* وَ إِنْ اَبَى عَادَ فِي اَكْنَافِها التَّلَفُ

অর্থাৎ "যে ভূমিতে কোন (দ্বীনের) আ'লেম জীবন যাপন করেন সেই ভূমি জীবন্তরপ লাভ করে, আর যখন আ'লেম মৃত্যু মুখে পতিত হন তখন সেই ভূমিও মরে যায় অর্থাৎ বিজনে পরিণত হয়। যেমন, যখন ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে তা শুকিয়ে যায় এবং অনুর্বর হয়ে পড়ে।" সুতরাং এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম শিরকের উপর জয়যুক্ত হওয়া যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

۱۹۶۰ رورو در ۱۹۶۰ مرود ۱۹۹۰ ولقد اهلکنا ما حولکم مِن القری অর্থাৎ "অবশ্যই আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।" (৪৬ঃ ২৭) এটা ইমাম ইবনু জারীরেরও (রঃ) পছন্দনীয় উক্তি।

8২। তাদের পূর্বে যারা ছিল
তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু
সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর
ইপতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা
করে তা তিনি জানেন এবং
কাফিররা শীঘ্রই জানবে শুভ
পরিণাম কাদের জন্যে।

٤- وَقَدْ مُكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِينَ عَلَّا يَعْلَمُ مَا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِينَ عَلَّا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ لَكُونَ عَقْبَى الْدَارِهِ الْكُفْرِ لِمَنْ عَقْبَى الْدَارِهِ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ পূর্ববর্তী কাফিররাও তাদের নবীদের সাথে চক্রান্ত করেছিল, তাদেরকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। হে নবী (সঃ)! এর পূর্বে তোমার যুগের কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা তোমাকে বন্দী করা, বা হত্যা করা অথবা দেশ হতে বের করে দেয়ার পরমার্শ করছিল। তারা চক্রান্ত করছিল, আর আল্লাহ তাআ'লা তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। আচ্ছা বলতো, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম গোপন তদবীর আর কার হতে পারে? তাদের চক্রান্তের প্রতিফল প্রদান হিসেবে আমিও তাই করেছিলাম। তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে বেখবর। তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হলো তা তো তুমি দেখতেই পেলে। তা এই যে. আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের সমস্ত কওম বরবাদ হয়ে গেল। তাদের অত্যাচারের সাক্ষী হিসেবে তাদের জনশুন্য বস্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকের প্রত্যেক আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন।

এর কিরআত في الْكَافَرِ ও রয়েছে। এই কাফিররা এখনই জানতে পারবে যে, পরিণাম ভাল কাদের؛ তাদের, না মুসলমানদের؛

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই যে, তিনি সর্বদা হক পন্থীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন। সব সময় এদেরই পরিণাম ভাল হয়েছে। এদেরই দুনিয়া ও আখেরাত সৌন্দর্য মণ্ডিত।

৪৩। যারা কৃষ্ণরী করেছে তারা বলেঃ তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও; তুমি বলঃ আল্লাহ এবং যাদের নিক্ট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমারও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

٤٣ - وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُسْتَ
مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَهُ مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبُيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ بَيْنِي وَبُيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ وَ الْكِتَبِ وَ الْكِتَبِ وَ الْكَالَةِ الْكَامَ الْكِتَبِ وَ الْمُنْ الْمُنْ الْكُونَا الْكِتَبِ وَ الْمُنْ الْمُ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ (হে নবী (সঃ)! কাফিরগণ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও চিন্তা করো না। তাদেরকে বলে দাওঃ আল্লাহ তাআ'লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং আমার নুবওয়াতের সাক্ষী। আমার তাবলীগ এবং তোমাদের <mark>অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকা</mark>রী। আমার সত্যবাদিতা এবং তোমাদের অপবাদ তিনি দেখতে রয়েছেন। 'যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে' এর দারা আবদুল্লাহ ইবনু সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) তো হিজরতের পরে মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী প্রকাশমান উক্তি হচ্ছে হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি। তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। হাঁ, তবে এঁদের মধ্যে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালামও (রাঃ) রয়েছেন এবং আরও রয়েছেন হযরত সালমান (রাঃ), হযরত তামীম দারী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীগণ। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারাও স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) উদ্দেশ্য হওয়াকে হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) সম্পূর্ণরুপে مِنْ عِنْدِهِ अश्वीकात करत्नष्ट्न। क्नना, এইটি মঞ্জী আয়াত। আর তিনি مِنْ عِنْدِه

পড়তেন। এই কিরআতই হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। একটি মারফূ' হাদীসেও এই কিরআতই রয়েছে। কিন্তু এটা প্রামাণ্য হাদীস নয়। সঠিক কথা এটাই যে, এটা ইসমে জিন্স বা জাতি বাচক বিশেষ্য। এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবের আলেম। তাঁদের কিতাবে রাস্লুল্লাহর (সঃ) গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাঁদের নবীগণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ كُلُّ شَیْءٍ فَسَاكُتْبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَقُونَ وَ یُؤَتُونَ الزَّكُوةَ وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِالْتِنَا یُؤُمِنُونَ ـَ الَّذِیْنَ یَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ اَلَاُمِیؓ الَّذِی یَجِدُونَهُ مُكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرِمْةِ وَ الْإِنْجِیْلِ

অর্থাৎ "আমার রহমত সমস্ত জিনিষকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, আমি ওটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখবো যারা পরহেযগার, যাকাত আদায়কারী এবং আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনয়নকারী তাদের জন্যে। যারা সেই রাসূলের অনুসরণ করে যে উশ্বী নবী, তারা তাকে লিখিত পেয়ে থাকে তাদের গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে।" (৭ঃ ১৫৬-১৫৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "তাদের জন্যে কি এটা একটা নিদর্শন নয় যে, তার সত্যতা সম্পর্কে বাণী ইসরাঈলের আলেমদেরও অবগতি রয়েছে?"

একটি খুবই দুর্বল হাদীসে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) ইয়াহুদী আলেমদেরকে বলেনঃ "আমি ইচ্ছা করছি যে, আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) মসজিদে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করি।" সুতরাং তিনি মক্কায় গমন করেন। হজ্জ পর্ব সমাপ্তির পর ফিরবার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট গমন করেন। সেই সময় তিনি মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। মিনায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাৎ পান। ঐ সময় জনগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিল। লোকদের সাথে তিনিও দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ "তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু সালাম্য়" তিনি উত্তরে বলেনঃ "জুম্ হাঁ।" তিনি তখন তাঁকে বলেনঃ "নিকটে এসো।" তিনি নিকটে

গেলেন। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)! আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাকে বলছিঃ তুমি কি তাওরাতে আমাকে আল্লাহর রাস্ল হিসেবে পাও না!" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আপনি আমার সামনে আমাদের প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন।" তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) গিয়ে রাস্লুল্লাহর (সঃ) সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন ঃ

و دور باور و الأوراء الله الصَّمَد . قل هو الله أحد ـ الله الصَّمَد ـ

অর্থাৎ "আপনি বলুনঃ তিনি আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত।" (১১২ঃ ১-২) তখনই হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) মুসলমান হয়ে যান এবং মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু মদীনায় তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগম করেন সেই সময় তিনি খেজুরের একটি গাছে উঠে খেজুর ভাঙ্গছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি তখনই গাছ হতে লাফিয়ে পড়েন। তাঁর মা তখন তাঁকে বলেঃ "যদি হযরত মুসাও (আঃ) এসে পড়তেন তবুও তো তুমি গাছ হতে লাফিয়ে পড়তে না কারণ কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "মা! হযরত মুসার (আঃ) নুবওয়াতের চাইতেও আমি বেশী খুশী ইয়েছি শেষ নবীর (সঃ) এখানে আগমনে।"

সূরা ঃ রা'দ এর তাফসীর সমাপ্ত

## কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত এই অনুবাদকের অন্যান্য বই

- কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা (বাংলা ও উর্দৃ)
- \* বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা
- \* কুরআন কণিকা
- \* আল্লামা যামাখশারী ও তাফসীর কাশশাফ
- \* ইমাম বুখারী (রহঃ)
- \* ইমাম মুসলিম (রহঃ)
- \* ইমাম নাসাঈ (রহঃ)
- \* ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)
- ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)
- ভারতীয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকার
- \* বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আবদুল হামিদের কুরআন চর্চা

## প্রাপ্তিস্থান

মোঃ ওবায়দুর রহমান ও

মোঃ আতিকুর রহমান বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী–৬২০৬ ফোনঃ ০৭২১-৫৮০৭

## مَفِيسِيرُ ﴿ إِنْ لَابِيرُ الْمِيرُ

## تاليف الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية جامعة راجشاهي، بنغلاديش